### সাহিত্যিকা

#### গ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১০৫৭ আর্য্য পাবলিশিং হাউস, ৬৩ কলেজ খ্লীট, কলিকাভা প্রথম সংস্করণ ১৩২৭ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৭

মূলা ভিন টাকা

প্রকাশকঃ গাঁতারাপদ পাত্র আহা পাব্লিশিং হাউস, ৬৩ কলেজ ষ্ট্রাট, কলিগাতা ১২ মুদাকরঃ অপ্রভাতচন্দ্রায় শীগোরাক্তপ্রস, ধাইস্তাম্পি দাস লেন, কলিকাতা ২

#### নিবেদন

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকান্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল; পরিবর্ত্তন করিতে গেলে অনেক পরিবর্ত্তন করিবার লোভ হয় বলিয়া যেমন ছিল প্রায় তেমনই রাথিয়া দিয়াছি। এক সময়ে এক ভাবের প্রেরণায় এক লেখা হইয়া থাকে, পরে শোধরাইতে গেলে সে ভাবের পরিবর্ত্তে আর একটি ভাব লইয়া অথবা কোন ভাব না থাকিলে শুধু কাঠামোকে লক্ষ্য করিয়া অন্ধ্র প্রয়োগ করিতে হয়; ইহাতে লেখাটর সংশোধন অপেক্ষা নির্যাতনই বেশী হইবার সম্ভাবনা। স্কতরাং এ কাজ হইতে বিরত হইয়াছি। কোন লেখক য়ে নিজের লেখায় সম্পূর্ণ সম্ভই হইতে পারেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না; ভাই পুরাতন লেখাকে বারবার মাজাঘধার চেয়ে নৃতন কিছু লিথিয়া যাওয়াই আমি ভাল বোধ করি। পুরাতন লেখার যদি জীবন কিছু থাকে তবে সে জীবন তার গুণ লইয়াও বটে, আবার দোষ লইয়াও বটে।

্দুরিতেছে যে বিশেষ উপলব্ধি বা দৃষ্টিভঙ্গী সেটি ব্যাখ্য।
ক্ষরিতে গেলে আর একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়, কাজেই
দে কাজেও হস্তক্ষেপ করিলাম না। ইতি—

## বিষয় সূচী

| 2 }      | কবিত্বের ত্রিধার                     | 2   |
|----------|--------------------------------------|-----|
| ١ ۶      | স্বদেশী সাহিত্য                      | 24  |
| 9        | বিশ্বসাহিত্য                         | २७  |
| 8        | মিস্টিক কবি                          | 8 ? |
| <b>e</b> | ইউবোপীয় ট্রাঙ্গেডি ও ভারতীয় করুণবস | ৬৩  |
| 91       | আর্টের আধ্যান্মিকতা                  | 9.5 |
| 11       | কাধ্য ও তত্ত্ব                       | ٥٩  |
| <b>b</b> | প্রতিভার কথা                         | >>  |
| ۱ ۾      | শিল্পকশার কথা                        | ১৽৩ |
| •        | চলিতভাষা ও সাধুভা <b>ষ</b> ৷         | >>@ |
| 1 6      | সাহিত্যে স্বাতস্ত্রা                 | >88 |

## মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী

#### কবিত্বের ত্রিধারা

ইউরোপীয় প্রতিভার তিনটি ধারা। তিনটি জাতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে যে দীক্ষা দিয়াছে তাহারই প্রভাবে ইউরোপের শিক্ষা সভ্যতা, তাহার সকল শিল্পস্টি গড়িয়া উঠিয়াছে, অমুরঞ্জিত হইয়াছে। ইউরোপের ক্বিপ্রতিভাও চলিয়াছে এই তিন্টি ধারায়, গঠিত হইয়াছে এই তিন্টি ভিক্সিয়। প্রথম দীকা আদিয়াছে গ্রীস হইতে। শাস্ত স্বচ্ছ মতি. পরিশুদ্ধ বিচারবৃদ্ধি, সরস চিস্তানৈপুণ্য—sweet reasonableness— ইহাই গ্রাক প্রতিভা। ইউবোপের দ্বিতীয় দীক্ষা রোমের নিকটে। রোম দিয়াছে স্থুল বস্তুর উপর স্থৃদৃঢ় আধিপত্য-সংযম, শক্তি, পুরুষত্ব, তেজ্বন মহন্ব। আর এই চুইটির পশ্চাতে রহিয়াছে একটা অতীত যুগের দীক্ষা, একটা প্রাচীনতর প্রতিভা, যাহার মধ্যে ইউরোপ সন্ধান পাইয়াছে এসিয়ার অস্তরাত্মা, যাহা পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া ধরিয়াছে প্রাচ্যের সহিত—এটি হইতেছে কেলটিক প্রতিভা। কেল্টিক প্রতিভা চাহিয়াছে, যাহা মারুষের বিচারবুদ্ধি সম্যক ধারণা করিতে পারে না, তপংশক্তির তীব্র পীড়নের মধ্যেও যাহা ধরা দিতে চায় না, এমনি একটা মুক্ত অদীম অমৃত্রের আভাস, একটা ইন্দ্রিয়াতীত প্রতিষ্ঠানের রহস্থময় লাস্থনা। কেলটিক, রোমক ও গ্রীক—এই তিনটি দীক্ষা লইয়া ইউরোপ। ইউরোপের কাবাজগতেও খেলিয়াছে এই তিন প্রকার স্কর।

কিন্তু শুধু ইউরোপের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া, বিশেষ কোন জাতির সহিত সংযুক্ত না করিয়া, এই তিনটি নামকে আমরা কবিত্বের তিনটি সাধারণ আদর্শের প্রতীক্ষরণ লইতে পারি। বস্তুত সর্বত্র ও সর্বকালে কাব্যজগতে আমরা দেখিতে পাই এই তিন প্রকার আদর্শের, এই তিন প্রকার ভক্ষিমার উদাহরণ। ভাষা ও ভাবের লীলাভিরাম প্রাঞ্জলতা. অর্থের ক্টুট অভিব্যঞ্জনা; কল্পনা আছে কিন্তু সে কল্পনা বিচারবৃদ্ধিরই মুনিপুণ সম্প্রদারণ—তাহার উপর অশবীরী অতীন্ত্রিয় প্রহেলিকার ছায়া কিছু পড়ে নাই, তাহা অতিমাত্র মান্তুষেরই। বস্তুকে স্পষ্ট করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ প্রকট করিয়া, স্বভঙ্গিম চারুতায় ভরিয়া মান্সনয়নের সম্মুখে গোচর করিয়া হরা, কাব্যের ইহাই গ্রীক আদর্শ—ঠিক যেন স্থির নির্ম্বল জলের উপর প্রতিবিধিত তীরবর্ত্তী বনস্থলীর একথানি ছবি। কাবোর রোমক আদর্শ হইতেছে কবিতাকে মন্তব্যরূপ করিয়া ভোলা-সেথানে বাহুল্য কিছু নাই, নির্থক কিছু নাই, সবই সংক্ষিপ্ত, দূচবদ্ধ, গুরু, গাঢ়, ওজংপূর্ণ, তপংশক্তিতে ভরাট। দেখিয়া মনে হয় যেন প্রথর সূর্য্যকিরণ-দাপ্ত নিণর প্রস্তর-প্রতিমা! আর কেলটিক আদর্শ হইতেছে বাক্য অর্থ ছাড়াইয়া, কল্পনার আবরণকেও ভেদ করিয়া একটা তুরীয়ের বার্ত্তা, অনস্তের প্রহেলিকা, অনির্দ্ধেশ্যের অপার লক্ষণাকে ফুটাইয়া তোলা— বস্তুর রূপের সহায়ে বস্তুর রূপের অস্তুরালে শুধু নিবিড় ভাবগম্য একটা ষে অরপের, অবাঙ্মনসগোচর সতা ছাইয়া আছে তাহার কিছু ইঙ্গিত দেওয়া।

কেল্টিকের এই অরপ ভাবগর্ভ কবিত্বের উদাহরণ কীট্সের

Magic casement opening on the foam

Of perilous seas in fairy-lands forlorn—

এখানে আমরা বোধ করি যেন এই স্থুল অতিস্পাষ্ট, এই সদীম খণ্ডিত
জগৎকে ছাড়াইয়া কোগায় কোন্ অদৃশ্ঠ, কোন্ অভিস্কা জগতের
অতলতায় ডুবিয়া যাইতেছি, স্ষ্টের অন্তরালে ল্কায়িত কি এক অনস্ত
ইঙ্গিতে ভরপুর বহস্টাট উকি দিয়া দেখা দিতেছে। মানুষ অন্তরাত্মা

দিমা সে বস্তুটিকে ধরিতে পারে কিন্তু বৃদ্ধি দিয়া ব্ঝিতে পারে না, যাহার

একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না অথচ যাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষাও রাখে না. অতি-জগতের চেতনা লইয়া যাহা স্বপ্রকাশ। অথবা যখন শুনি শেক্ষপীয়র বলিতেছেন

**Daffodils** 

That come before the swallow dares and take
The winds of march with beauty—

তথন কথাগুলি আমাদের ব্ঝিবার রত্তি বা কল্পনাশক্তিকে স্পর্শ না করিয়াই একেবারে অস্তরের কি এক নিভৃত তন্ত্রীতে যাইয়া আঘাত করে, নাচাইয়া তোলে আর-এক জগতের মোহন মূর্চ্ছনা—দে যেন দিব্য অপরোক্ষাস্ভৃতি, যাহা বস্তর কি যেন অশরীরী দিব্যভাব খুলিয়া ধরিতেছে। গ্রীকের সে প্রসাদশুণ, সে স্বচ্ছ স্ক্র্মস্ট প্রতীতি, নিপুণ-কারিগর-স্থলভ যথাযথ বস্তুবিক্যাদ, প্রত্যক্ষের ফুট ব্যঞ্জনা—তাহার উদাহরণ ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের

Fair as a star, when only one Is shining in the sky.

অথবা ম্যাথু আর্ণল্ডের

The day in his hotness,
The strife with the palm;
The night in her silence,
The stars in their calm.

কেল্টিক প্রতিভাব সে অনির্বাচনীয় ইক্সজাল এখানে নাই। বস্তুর অস্তরের, সত্যের যে বিপুল প্রহেলিকা, যে অচিন্তা অপ্রকাশ দিব্য চেতনা, তাহার আভাস কিছু দিবার চেষ্টা এখানে হয় নাই—সহজ্ঞ বোধের মধ্যে একটা সরল সৌন্দর্য্য লইয়া সত্য গোচর প্রকট হইয়াছে, নিংশেষে আপনাকে ধরা দিতে: ছ। আর কবিত্বের তাপসশক্তি, ব্রহ্মবাণীর জলস্ক তেজ, রোমকের বজ্রসার ক্রৈণ্য দেখাইতেছে মিল্টনের
Fall'n Cherub! to be weak is miserable—
অথবা দান্তের

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate.

ইউরোপীয় কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভারতীয় কাব্য যদি লই, ভবে সেধানেও কবিত্বের এই তিনটি ভঙ্গিমার উদাহরণ আমরা পাই। বৈদিক কবি কুৎস যখন গাহিতেছেন

পরায়তীনামন্থেতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম্।
ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়ন্তী উষা মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী ॥
তথন তিনি কিনা একটা নিভ্ত সত্যের মৃথ হইতে আবরণটি খুলিয়া
দিতেছেন—বিশ্বের সমস্ত রহস্ত, সমস্ত প্রহেলিকা অনন্তের প্রসারে যেন
তরঙ্গায়িত হইয়া যাইতেছে। মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী—বাস্তবিকই ত
আমাদের চেতনার মাঝে কি অজানা অচেনা অপাথিব কিছু জাগিয়া
উঠিতেছে, তাহা ব্ঝিতেছি, কিন্তু তাহার রূপ একটা নির্ণয় করিয়া দিতে
পারি না, দেওয়ার প্রয়োজনও কিছু নাই। অর্থগৌরবে এ বাক্যটি
ভরপুর, কিন্তু এই অর্থের মধ্যেই উহা শেষ হইয়া যায় নাই; অর্থকে
ছাড়াইয়া একটা অশরীরী ভাব, অনির্দেশ্যের জোতনা সেধানে ভাসিয়া
উঠিয়ছে এবং অর্থ অপেক্ষা বিশেষরূপে এই জিনিষটিতেই রহিয়াছে
কবিতাটির প্রাণ। আর উহারই নাম আমরা দিয়াছি কেল্টিকের
সম্মোহিনী বিল্ঞা, দিব্যভাব। তারপর বাল্মীকির

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup> দূরে কেল আশা যত কে তুমি পশিছ হেথা।

ণ পরপারে চলিয়া যাইতেছে যাহারা তাহাদেরই পথথানি যে অমুসরণ করিতেছে,
অনস্তশ্রেণীতরে আসিতেছে যাহারা তাহাদের যে সর্বপ্রথম এই সে উবা আপনাকে
উদার প্রসারিত করিয়া দিতেছে, প্রাণবস্ত যাহা তাহাকে সে বাহিরে আনিয়া ধরিতেছে,
শ্বিত কি যেব আবার কাহাকে সমৃদ্ধ করিতেছে।

তিঠেলেকো বিনা স্থ্যং শশুং বা দলিলং বিনা। ন তু রামং বিনা দেহে তিঠেং তু মৰ জীবিতম্॥

এখানে পাই গ্রীকের স্মিগ্ধ মনীষা। কেল্টিকের সে যাত্ব এখানে নাই, ইহার সবই স্পষ্ট যথাযথ অর্থগৌরবে পরিপূর্ণ, একটা স্থবিমল স্বাচ্ছতার ভিতর দিয়া উহার অন্তঃস্থল পর্যাস্ত দেখা যাইতেছে—অর্থকে রহস্তমন্ত্রী কুহেলিকার মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। আর কবিতাকে অগ্নিস্কৃলিকবং করিয়া তুলিয়াছেন মহাভারতকার

উত্তিষ্ঠোতিষ্ঠ কিং শেষে ভীমদেন যথা মৃতঃ

—এ কথাটির বর্ণে বর্ণে দৃপ্ত তেজ ছুটিয়া বাহির হইতেছে, ষতির কৃচ্ছ্রসাধনার কি একটা নিথরতা উহার পর্ব্বে পর্ব্বে—মল্লেরই মত উহা নিরেট, মল্লেরই মত অব্যর্থ শক্তিতে ভরপূর।

কবিপ্রতিভাব এই তিনটি ভঙ্গিমাকে আমরা তিন রকম বিভিন্ন আদর্শ রপেই দেখাইয়াছি। প্রক্লভণকে কিন্তু উহারা তেমন সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বস্তু নহে। বস্তুত সকল কবিতার মধ্যেই এই তিনটি ধারা থাকা প্রয়োজন, এই জ্রমীর সমবায়েই কবিত্বের পূর্ণতম শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। প্রথমে চাই একটা অনস্তের অভিব্যঞ্জনা, বিরাটের লক্ষণা, অনির্দ্ধেশ্রেই ইক্তিত। কারণ সকল শিল্পই হইতেছে সত্যকে স্কলবকে রসবৎকে ফুটাইয়া তোলা। আর এই যে সত্য স্কলব রসবৎ তাহার মূল, তাহার প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে স্প্তির পরার্দ্ধে, অনস্তের অসীমের মধ্যে। এই অনম্ভ অসীম, এই ত্রীয়ের ভিতর হইতেই শিল্পী তাহার শিল্পবস্তুকে কাটিয়া ত্লিতেছেন। যে নিগৃত্ ভাব বস্তুর প্রকটলীলার অস্তরালে, কোন বিশেষ রূপের মধ্যে যাহাকে আবন্ধ করিয়া রাখা যায় না, বৃহত্তের প্রশারে যাহা লীলান্বিত—সেই অজ্ঞাত অব্ধূপ অনস্তের ইক্তি ব্যতিরেকে ক্রেটির যতটুকু পাই তাহা অতিমাত্র স্থুল খণ্ডিত অচল; তাহা ক্রেডবিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে, কবি কিন্তু তাহাকে ক্রবনই একাস্ত করিয়া

লইতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, এই যে অনস্ত তাহা আবার ভুধু অশরীরী অনন্তই নয়, তাহা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে একটা বিশেষ বিগ্রহ। এই অনম্ভের মধোই একটা বিশেষ ভাব, বিশেষ রস জমিয়া উঠিয়াছে একটা বিশেষ অর্থের সংস্পর্শে। অর্থের চিস্তার রেথাপাতেই কুহেলিকাময় ভাবুকতা মানসপটে গোচর হইয়া দেখা দিয়াছে, স্ফুট বদ্ধ বছভঙ্গিমক্ষচির হইয়া চলিয়াছে। অরপ যথন রূপের প্রতি লেখায় স্থবলয়িত হইয়া উঠিতেছে, সীমার টানে টানে যথন অসীম আসিয়া ধরা দিতেছে. তথনই না আনন্দের খেলা? কেলটিক প্রতিভা হইতেছে বস্তুর যে নিগুঢ় প্রহেলিকা, বস্তুর অন্তরাত্মায় মিশিয়া রহিয়াছে যে অনন্তের ছায়া; আর গ্রীক প্রতিভা হইতেছে বস্তুর যে আনন্দ, রূপের মাঝে প্রকাশের মাঝে যে রসলাক্ষ। কিন্তু এই ছুইটিকে লইয়া কবিপ্রতিভা সম্পূর্ণ নহে। কবিত্ব হইতেছে আবার শক্তির পরিক্ষুরণ, স্ক্রনের মধ্যে রহিয়াছে যে বীর্যোর অমুপ্রেরণা। বস্তুর এই শক্তির দিকটি দেখাইতেছে লাতিন প্রতিভা। লাতিনে বাকোর গ্রন্থীতে গ্রন্থীতে যে একটা ওজঃ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে. ভাব যে সেখানে নিবিড়, অর্থ অবার্থ শৃঙ্খলায় সমন্ধ, তাহাতে আমরা অহুভব করি সত্যের গীর্কাণীর তপ:শক্তি। ফলত, সকল প্রকার স্থভনের জন্ম চাই যুগপৎ এই তিনটি জিনিষ—১. দৃষ্টি, ২. মনীযা, ৩. প্রাণশক্তি বা তপদ। দৃষ্টিতে পাই বস্তুর আত্মা, তাহার ভাগবত সতা; মনীষা দেয় বস্তুর অস্তঃকরণ, তাহার প্রকট মনোভাবরাজী; আর, তপঃশক্তি বস্তুকে শরীরী করিয়াছে, যথাবিশ্বস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভরিয়া জাগ্রত জীবস্ত বীর্যাবান করিয়া ধরিয়াছে।

আমরা উপরে যে সকল উদাহরণ দিয়াছি তাহা হইতেই আমাদের এই বক্তব্যটি স্পষ্ট বুঝা ঘাইবে। তাহাদের যে-কোন একটি লইয়া যদি একটু অহধাবন করি তবে দেখিব উহার মধ্যে এই তিনটি ধারাই বৃদ্ধিয়াছে। তবে তিনটিই যে সমানভাবে ক্ট তাহা নয়—একটিই হুইতেছে মুখ্য স্থর আর সেই অনুসারেই শ্রেণীবিভাগ করিতে পারিয়াছি; তবুও আর তুইটিও তাহার পশ্চাতেই বহিয়াছে। আমরা বলিয়াছি

তিঠেলোকো বিনা স্থাং শশুং বা সলিলং বিনা

অথবা

The night in her silence, The stars in their calm

হইতেছে গ্রীকম্বলভ প্রসাদগুণাত্মক কবিতা। সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গেই এথানে, এই স্থব্যক্ত স্থবোধ্য অর্থগ্যোতনারই পশ্চাতে একটা অভীন্তিয়লোকের বিপুল্তা, একটা অনম্ভচেতনার রহস্থ কি প্রসারিত হইয়া চলে নাই ? শুধু তাহাই নয়, কঠে উচ্চারণ করিতে করিতে উহাদের মধ্যে ন্যুনাধিক পরিমাণে মন্ত্রশক্তিরই ওজস্ আমরা কি অম্ভব করি না ? আর বৈদিক ঋষির

পরায়তীনামন্বেতি পাথ

কেল্টিক বা দিব্যভাবের সেই আদর্শ কবিত্ব, উহা ত অর্থে অর্থে স্ব্যীম—আর উহা যে অনির্ব্বচনীয় অমোঘ মন্ত্র তাহাও কি আবার বলিবার প্রয়োজন আছে ?

২

মনীষার যে প্রসাদগুণের যে নির্মালতার যে দক্ষতার আদর্শবিরপ ছিল প্রাচীন গ্রীক, আধুনিক জাতি-সকলের মধ্যে ফরাসী থেমন তাহা আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে এমন আর-কেহ পারে নাই। ফরাসীর মানস-প্রকৃতি যেমন লঘুপ্রকাশক তেমনি তাহা অতুলনীয়। এই ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—le vêtement le plus transparent de la pensée, চিস্তাকে পরাইবার এমন ক্ষছ পরিধান আর-কোন ভাষায় মিলে না। ব্যাখ্যার জন্ত, বির্তির জন্ত, বৃরিবার- 6

বুঝাইবার জ্ঞ্ম এটি একেবাবে আদর্শ ভাষা। এথানে হেঁয়ালি অস্পষ্টতা দ্বার্থতার স্থান নাই—নাই এখানে জটিল গ্রন্থি, নাই ব্যাসকূট। কিন্তু ঠিক এইজন্মই ফরাসীর গছা যেমন অপরূপ পদার্থ, তাহার কাব্য দেই অমুপাতে মহনীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। চিস্তার বৃদ্ধির বিচারের সহজ অমুভৃতির মধ্যে সব জিনিষ ফেলিয়া সরল স্বস্পষ্ট মনোজ্ঞ করিয়া তোলা হইয়াছে বটে. কিন্তু আত্মার যে বহস্ত, অজ্ঞাতের অসীমের মধ্যে যে বিরাট বস্তুরিক্ত ভাবঘন গোতনা—তাহার সন্ধান সেখানে তেমন পাওয়া যায় না। আর এইখানেই গ্রীক হইতে ফ্রাসীর পার্থকা। গ্রীকের মনীষা একদিকে যেমন বস্তুতন্ত্র ছিল, প্রত্যক্ষকে রেখার রেখার ফুটাইয়া ধরাতেই যাহার বিশেষত্ব, অক্তদিকে তেমনি তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল আর-একটি লোকের দীপ্তি। আর-এক প্রকার অমুভৃতির ছায়াসম্পাতের জক্ত তাহার মধ্যে যথেষ্ট অবকাশই ছিল। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে গ্রীক তাহার প্রাণের দীকা পায় মিশব হইতে—মিশরের—প্রাচ্যের যে অতীন্ত্রিয় অধ্যান্ত সম্পদ, তাহারই একটা ছায়া বুঝি সে কিঞ্চিৎ ধরিতে পারিয়াছিল। দে যাহা হউক, আমাদের সংজ্ঞা অমুদারে বলিতে গেলে বলিব. ফরাসী গ্রীক-প্রতিভা পাইয়াছে, কিন্ধু গ্রীকেরও অন্তরালে চিল যে একটি কেল্টিক-প্রতিভা দেটিকে দে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফরাসীর মধ্যে নাই কেল্টিকস্থলভ সেই তুরীয় প্রহেলিকাবোধ, যেটি হইডেচে কবিত্বের মূল প্রতিষ্ঠা। তাই ফুরাসী কাব্যে পাই না কবিত্বের সে অতলম্পর্শতা, না সে অনম্ভের ইন্দ্রজাল। সবই সেখানে অতিয়াত্ত ব্যক্ত, সহজেই শেষ হইয়া যায়, একটুতেই ফুরাইয়া যায়; তাই ব্ঝি নেত্ব বাভ ( Sainte-Beuve ) বলিয়াছেন, Our French poets are too soon read—আমাদের ফরাসী কবিদিগকে বড অল্লেডেই वृक्षिश (क्ला याय ।

ফরাসী-সাহিত্যে ভিক্তর হিউগোর বিশেষত্ব ও মহন্ব এইখানে যে তিনি ফরাসীর এই অভাবটিই কথঞিৎ পূরণ করিতে চাহিয়াছিলেন; তিনি ফরাসী-সাহিত্যে দিতে চাহিয়াছিলেন একটা বিরাটের বোধ. প্রহেলিকার ইন্সিত, একটা অতল অন্তমুর্থীনতা। হিউগোর অথ্যাতি তাঁহার বাগাড়ম্বরের জন্ম, স্থ্যাতি তাঁহার অভুত শব্দসম্পদ—বাক্যের সহায়ে জলম্ভ চিত্রামনের জন্ম। কিন্তু এ-সকলের মধ্য দিয়া প্রকৃত ভিক্তর হিউগোর নিভত কবিপ্রাণ ছটিয়াছিল একটা উদার প্রসারিত অধ্যাত্মজগতের ইক্রজাল স্বজন করিতে। ফরাসীর শ্বভাবসিদ্ধ তাহার আদিম প্রকৃতির যে সহজ বিগলিত টলটল লঘুতা, তাহাকে সংহত সংযত গাঢ়সত্ব করিয়া তুলেন কর্ণে ই-কর্ণেই ফরাসীকে দিয়াছেন রোমকের পুঞ্জ তেজোরাশি, আর ভিক্তর হিউগো দিয়াছেন কেলটিকের অসীমতার বোধ, একটা ভাগবত তুরীয় দৃষ্টি। তাই ফরাসীর সাহিত্যজগতে কর্ণেই ও ভিক্তর হিউগো এক-একটা স্বতন্ত্র স্থানই অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তবুও, কি কর্ণেই, কি হিউগো, কেহই ফরাসীকে একেবারে শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীর কাবা দিতে পারেন নাই। ইংরেজিতে শেক্সপীয়র ওয়ার্ড সওয়ার্থ অথবা কীটসের মধ্যে কবিত্বের আপনারই যে একটা বিশিষ্ট স্বতন্ত্র রস, একটা নিজম্ব রহস্তময় ভঙ্গীর সন্ধান পাই, হিউগো বা কর্ণে ইতে তাহা ঠিক পাই না। ফরাসীতে কাব্যের মধ্যেও কেমন একটা বোঁক আছে গতেবই প্রকৃতি লইয়া গডিয়া উঠিতে। কর্ণেই কবিজের সমুচ্চ ভিলমাটি ধরিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার মধ্যে রোমকের বস্ততন্ত্রতা অতিমাত্র প্রবল-ব্যোমক-প্রতিভাব সেই নিথর স্থূলম্ব, যাহা হইতে শক্তি আসিয়াছে, বীধা আসিয়াছে, কিন্তু ঘাহার ভিতর দিয়া মুক্ত উদার প্রতিষ্ঠানের জ্যোতি, আলোক, সে তুরীয় ভাবকুমতা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ভিক্তর হিউগো অনেক্থানি এই মৃক্তির জ্যোতির আলোকের রেখাপাত করিয়াছেন, কিন্তু সে-সকলের সহিত প্রায়শই

মিশিয়া রহিয়াছে কবিস্থলভ আগ্রহাতিশয্য, প্রচারকের তত্ত্বাদের আরক্জনা—আপন অমৃভৃতির মধ্যে সত্যকে উদান্তকে জ্ঞার করিয়া, শেষ করিয়া ধরিবার প্রয়াস; ঋষির জ্ঞার নিগৃঢ় শাস্ত নিরপেক্ষ উদাসীনতা, নিবিড় ধ্যানপরতা সেখানে মথেষ্ট নাই। ফরাসীতে সে পূর্ণ কবিত্বের ইন্ধিত আর কোথাও যে নাই তাহা বলা তু:সাহস। অনেক তথাকথিত সাধারণ কবির মধ্যেও সে ইন্ধিতটি পাই, যেমন—শেনিয়ে, ভিঞি। কিন্তু কবিত্বের এই তুরীয় প্রকৃতি ফরাসী-প্রতিভার স্বভাবগত, ধাতুগত হইয়া উঠিতে পারে নাই। আধুনিক সময়ে মেটারলিক ও Libres Vers সম্প্রদায়ের কবিগণ ফরাসী-সাহিত্যে বিশুক্তরপে দিতে চাহিতেছেন কেল্টিকের সে ইন্ধুজাল-বিজ্ঞা, মানসজ্গৎ অতিক্রম করিয়া দিব্য অমৃভৃতির ভিন্নমা; কিন্তু তাঁহাদের স্ষ্টতে এখনও সন্দেহের অনেক আধার রহিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয় নাই।

ফরাসীর সহিত এ বিষয়ে আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যের অতি আশ্চর্য্য রক্ম মিল দেখিতে পাই। ফরাসীর ন্থায় বাঙ্গলাতেও আমরা পাই অতিমাত্র স্পষ্টতা স্বচ্ছতা প্রাঞ্জলতা। দেথ বিত্থাপতি চণ্ডীদাস, দেথ ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত—সর্বত্র ভাবে অর্থে ভাষায় শরৎগগনের প্রসন্ধতা নির্মানতা মাথা রহিয়াছে। কিন্তু ঠিক এইজ্মই ইহার মধ্যে পাই না ত্রীয়ের অতলম্পর্শতা, অজানার প্রহেলিকা, অনন্তের বিপুলত্ব। সেন্ত্র্বান্তের মতনই আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, Our Bengali poets are too soon read. গ্রীকের স্নিশ্ব তরলতা সেথানে রহিয়াছে, কিন্তু নাই কেল্টিকের সে অসীমের প্রসারে মৃক্ত বিচরণ, সে অফুরস্থ অনির্বাচনীয় ভাববৈদ্যা। যাহা বলা হইয়াছে সবই নিঃশেষ করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, অব্যক্তের জন্ম কোন স্থান রাথা হয় নাই। বিপুলকে বিরাটকে কোন যাত্বলে বাক্যের মধ্যে বাঁধিতে পারা যায় সে গুপ্তবিদ্থা

# বান্ধালী কবি অধিগত করিতে পারে নাই। বিভাপতির সেই জনম অবধি হাম রূপ নেহারিছ নয়ন না তিরপিত ভেল

—এখানে সে যাত্বিভার একটু আভাস পাই। বিভাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের মধ্যে আরও বেশী পাই। কিন্তু তব্ও কেমন মনে হয় মোটের উপর সর্ব্বত্তই একটা পঙ্গুতা, অসম্পূর্ণতার ছায়া মিশিয়া রহিয়াছে। দিব্যভাবের কবিজের যে আবহাওয়া, যে প্রাণ, তাহা যেন সেখানে মৃক্ত অবার্থ রূপে থেলিতে পারে নাই। কাব্য একেবারে ঋষির মুখের গীর্ব্বাণী হইয়া উঠে নাই। আধারের অচ্ছতা কোমলতার ভিতর দিয়া অমৃভৃতি স্পষ্ট, জাগ্রত, এমন কি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ত্রীয় সারস্বত প্রতিভার বিরাট গভীর আবেগটি ধারণ করিবার সামর্থ্য সে পায় নাই।

বৈদীয় কবিপ্রতিভার এই অতিমাত্র প্রাঞ্জলতা সরলতা তরলতাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া একটা পূর্ণতর মহন্তর অভিব্যঞ্জনায় ভরপুর করিয়া তুলিবার তুইটি চেষ্টা হইয়াছে। প্রথমে মধুস্থান। করাসীতে কর্ণেই ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাদ্ধলায় মধুস্থান সেই চেষ্টাই করিয়াছেল। মধুস্থান যে পরিবর্ত্তন সাধন করেন তাহা ম্থাত ভাষার দিক দিয়া, কিছা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দান কেবল ভাষার ওজংশক্তি নহে, তাঁহার দান ভিদ্মার তেজ। মধুস্থান বাদ্ধলার প্রাণে দিয়াছেন রোমক-প্রতিভার দার্চ্চা, করিছের যে আত্মপ্রতিষ্ঠ সংহতি। তর্ও মধুস্থানের মধ্যে বন্ধীয় করিপ্রতিভা একেবারে সম্ক্রগ্রামে উঠিতে পারে নাই। তাঁহার করিপ্রেরণার প্রতিষ্ঠা প্রাণশক্তি, যে প্রাণশক্তি ছুটিয়াছে কেবলই বাহিরের দিকে, স্থুল বস্তর প্রতি—সে প্রাণশক্তি চিংশক্তিতে পরিণত হইতে পারে নাই। ছান্দ্রস্ সাগরের বিপুল কল্লোল তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, কিন্তু ভাবের অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি সে সাগরেকে উদ্ভাসিত

করিয়া তুলিতে পারে নাই, বস্তুর অস্তরতম যে রহস্ত-কথা, যে বিচিত্র লক্ষণা, সেটি তাঁহার চৈতত্তে তার গগনবিসারী ইন্দ্রধন্থ রচিয়া দিতে পারে নাই। এই দ্বিতীয় চেষ্টা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।

পাশ্চাত্যে আজ ববীন্দ্রনাথ মিদ্টিক (mystic) কবি নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য যে হিসাবে এই নামটি দিয়াছে তাহার স্বথানি সঙ্গত হউক বা না হউক, উহা যে একেবারে নির্থক তাহা আমরা বলিতে পারি না। ববীন্দ্রনাথের ধাতুতে স্থূলত্ব বা কাঠিগ্র বলিয়া জিনিষটি যেন আদৌ নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠান এ জগতে নয়, যেন কোন কল্পলাকের শুদ্রবিগলিত লাঞ্চনায়। তাঁহার প্রাণের ভন্তী আশ্র্যা রকম স্ক্রমজাগ, তাঁহার অমুভূতি অতি তীক্ষ অতি গভীর, তাঁহার কল্পনা সর্বাদা জগতের স্থল হস্ত এড়াইয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়াছে, অন্বেষণ করিয়াছে নৃতন কিছু, স্থদুরের কিছু, অজানা অচেনা কিছু। তাই বাস্তবিকই তাঁহার মধ্যে প্রতিবিধিত হইয়াছে অতীক্রিয়ের অশরীরীর, সেই অজ্ঞাতের অনস্তের একটা 'কিমিব কিমিব' স্পর্শ—তাঁহার বাক্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে বাক্যে যাহা ধরা যায় না এমনি একটা তুরীয় অথচ অতি অন্তরঙ্গ ভাবের আবেশ। স্থূল ইন্দ্রিয় যাহাকে অঙ্গে অঙ্গে অতিমাত্র প্রকট করিয়া ধরিয়াছে, বুদ্ধি যাহার সকল অর্থ ই নিংশেষ করিয়া অধিগত করিয়াছে, এমন কিছুতেই রবীক্সনাথের তৃপ্তি নাই। তিনি খুঁজিয়াছেন কেল্টিকের সেই অনস্তের ছোতনা, সব শেষ করিয়া বুঝার পরেও যাহার শেষ হয় না, বস্তুর সেই স্তরটি যাহা অস্তরাত্মার পরতে পরতে লুকাইয়া আছে, যেটিকে ধরিয়াই আমরা व्यनीरमत कारन मनलान नहेशा उधा छ हहेशा हिन ।

কিন্তু এই বে অসীমের স্পর্শ অনস্তের ইন্ধিত, রবীন্দ্রনাথ তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন গৌণভাবে—প্রাণের একটা মৃত্ল আবেশ, একটা ভাববিম্যুতার মধ্য দিয়া। দৃষ্টির যে স্পষ্টতা পূর্ণতা দৃঢ়তা, দে জিনিষটি রবীন্দ্রনাথে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার লক্ষ্য অনস্তের আনস্তাটুকু, বস্তুর নিবিড় রহস্টুকু, স্মষ্টর যে অনির্বাচনীয় প্রহেলিকা তাহাই অকুণ্ণ জাগ্ৰত রাথা,—তাই তিনি যেন চকু মেলিয়া দেখিতে চাহেন নাই, পাছে দৃষ্টির পূর্ণালোকের রুঢ় স্পর্শে সে আনস্ত্য, সে রহস্ত, সে প্রহেলিকা কিছু মলিন থর্ক্ম হইয়া যায়। তাই তাঁহার মধ্যে পাই অতি-সম্ভর্পণতা, একটা বিধা। অজানাকে জানিতে চাহেন নাই, চাহিয়াছেন কেবল অমুভব করিতে, অনস্তের পথে চলিতে চাহিয়াছেন কুহেলিকায় আরত হইয়া, শিশুটির মত চারিদিকে হাতথানি বাড়াইয়া দিয়া। সহজ বোধ, সুন্দ্র অমুভূতির সহায়ে যে গভীর সত্য, যে দিব্য ভাবটি পাইয়াছেন তাহার মধ্যে অনস্তের অবাঙ্মনসগোচরের অভিব্যঞ্চনাটি অব্যাহত রাখিবার জন্মই একটা পদ্দা, একটা অবগুণ্ঠন তাহার উপর টানিয়া দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। তাই দেখি. তাঁহার সত্য অতি গভীর, অতি সৃক্ষা, অতি উদার হইলেও তাহাতে মিশিয়া বহিয়াছে একটা সন্দেহেরই অস্পষ্টতা, তাঁহার অমুভৃতিতে বহিয়া গিয়াছে কি একটা আবছায়া, কেমন এক নেশার ঘোর। তাঁহার ভাব ও ভাষা চলিয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া লতাইয়া লতাইয়া—তাঁহার ভঙ্গিমায় পাই একটি রহস্তগর্ভ চতুরতা, কিন্তু পাই না দ্রষ্টার চোথে ফুটিয়া উঠে যে অবার্থ রেখাসম্পাত, আত্মার যে মূর্ত্ত বিগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ ব্স্তুকে দেখাইতে চাহিয়াছেন কেবল ইঙ্গিতে, লক্ষণার সহায়ে, কিন্তু সেইসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে অনেক্থানি অবাস্তর অতিরিক্ত নিপ্রাঞ্জনীয়কে नहेशा (थनाधुना। किस्न मजारक व्यनस्ररक त्रुश्रक भूर्नमृष्टिरज मिथिरज পাইয়াছেন যে ঋষিকল্প শিল্পী তাঁহার স্ষষ্টিতে সন্দেহের সম্বর্পণতার কুহেলিকা নাই, দেখানে পূর্ণ যথায়থ অর্থ আছে, আছে বস্তুটিকে ঋজুভাবে মৃটভাবে নির্দ্ধেশ করা, অথচ সে রহস্ত সে প্রহেলিকার কিছু অঙ্গহানি সেথানে হয় নাই, সেটি অবিক্বতই রহিয়াছে। মানস জগৎ

ছাড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন তুরীয় জগৎ, কিন্তু তুরীয়েরও একটা মানসদত্তা আছে সেইটুকু রবীন্দ্রনাথ ধরিতে পারেন নাই—তিনি তুরীয়েক আলিক্ষন করিতে চাহিয়াছেন কেবল ভাবুকতার আবেগে—তপঃশক্তির তীরলেখায় তাহাকে জাজল্যমান করিয়া ধরিতে চান নাই। বস্তুত আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথও মুমুক্ষ্ মাত্র—মুক্ত নহেন। সারস্বত-সাধনায় তিনি বোধ হয় শেষ সোপানে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু এখনও আছে একটা যবনিকা যাহা তিনি ভেদ করিতে পারেন নাই—ভেদ করিতে চাহিতেছেন না, তাঁহার যেন কেমন আশক্ষা সে যবনিকা না থাকিলে সমুচ্চের রহস্তও কিছু থাকিবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ভাবুকতার চরম, কিন্তু তিনি ভাবসিদ্ধ হইতে পারেন নাই—তাঁহার ভাবুকতা দিবাদৃষ্টির সে অনির্কাচনীয় মহত্তে জাগ্রত স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয় নাই।

মধুসদন রোমকের শক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু পান নাই গ্রীকের ছিল যে অর্থগৌরবের গভীরতা, মৃক্ত স্থবলয়িত চারুতা, পান নাই তিনি কেল্টিকের ভাবস্থির রহস্ত। রবীন্দ্রনাথ কেল্টিকের সে অনন্ত লক্ষণা, গ্রীকের অর্থমনোজ্ঞতা পাইয়াছেন, কিন্তু রোমকের তপঃশক্তির অভাবে দে ভাবরহস্ত পর্যাবদিত হইয়াছে গৌণ অনিশ্চিত ইন্সিতের কুয়াদায়, সে অর্থসম্পদ পরিণত হইয়াছে কেমন সামর্থ্যহীন তর্নলিত স্বপ্রের বিহ্নলতায়।

প্রবাসী: আবাঢ়, ১৩২৫

#### স্বদেশী সাহিত্য

শ্রোতের জল সব সময় শুদ্ধ। শত ময়লা আবর্জনা তাহার মধ্যে ঢালিয়া দিতে পার, তবু সে জল কথন অস্পৃষ্ঠ হইয়া পড়ে না। বদ্ধ জলের জক্ত কিন্তু সর্বনাই শন্ধিত থাকিতে হয়, ব্যবহারের যোগ্য করিয়া রাখিতে হইলে প্রতি নিমেষে দৃষ্টি দিতে হয়, পাছে বাহিরের আবর্জনা কিছু তাহাতে পড়ে, পাছে শেওলা আসিয়া ঢাকিয়া ফেলে।

বদ্ধ জলের মত দাস-জাতিরও অনেক আপদ। যে জাতি পরের অধীন, আপন স্বাতন্ত্র্য থাহার তেমন জাগরুক নাই, নিজের অস্তরাত্মাকে যে প্রতি মৃহুর্ত্তেই হারাইতেছে, সে চায় কোথায় তাহার বৈশিষ্ট্যটুকু তাহারই থোঁজ করিতে, কোন্ জিনিষের মধ্যে তাহার আপন-বোধটুকু অক্ষা রাখিতে পারে সেটুকুকে অতি সাবধানে সম্বর্গণে জিয়াইয়া রাখিতে, পরের স্পর্শ হইতে এই নিজের বলিয়া একটি কোট কোন প্রকারে বজায় রাখিতে। কিন্তু স্বাধীন জাতি, আপনার প্রাণে প্রাণে যে মৃক্ত জীবনের বেগ অহুভব করিতেছে, সে যাহাই কক্ষক না কেন, যেথানেই যাউক না কেন, সকলের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্রের, আপন অস্তরাত্মারই বৈভবের সন্ধান পাইতেছে। বাহিরের অপরিচিতের স্পর্শ হইতে সে কথন আপনাকে সন্ধাচিত করিয়া রাখে না—সে মিলিয়া মিশিয়া, সকলের সহিত অন্ধান চিত্তে কোলাকুলি করিয়া চলাফেরা করে; কোথাও বোধ করে না যে তাহার নিজত্বের, তাহার আত্মমহিমার কিছু অপচয় ঘটিতেছে।

ব্রহ্ম থাহার মধ্যে দঙ্ক্চিত হইয়া গিয়াছে, তাহারই দৃষ্টি দর্বাদা আচার
নিয়ম অফুঠান বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ। একটা বিশেষ প্রকরণ.

বিশেষ ধারাকেই সে আলিঙ্গন করিয়া থাকে; তাহার আতহ্ব, ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু সে-সব সয়তানের প্রলোভন, তাহাকে বিপথে লইয়া যাইবার জন্ত। কিন্তু ব্রহ্ম যাঁহার মধ্যে জাগ্রত, স্বরাট বিনি, ठाँशाव कान गर्छी नारे, जिनि मुआहे, विश्वरे ठाँशाव नौनाक्कित। আত্মার অনস্ত শক্তি, অনস্ত প্রতিভা যে ভূলিয়াছে সে-ই নাম-রূপের মোহে আপনাকে বাধিয়া রাখিতেছে, বলিতেছে, এই নামটি এই রূপটিই সব, এইটুকু গেলে সবই গেল। কিন্তু আত্মার—তাহা ব্যষ্টিরই হউক আর সমষ্টিরই হউক, জাতিরই হউক আর গণেরই হউক—কোন আত্মারই. বিভৃতির শেষ নাই। আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত যিনি, নাম-রূপ বদলাইতে তাঁহার কোন কুণ্ঠা নাই। তিনি জানেন, বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি। বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে একটা দলাদলি দেখিয়া আমাদের এই কথা মনে হইতেছে। একদল সাহিত্যিক বাঙ্গলার যে প্রাণের কথা, যে বিশিষ্টতা, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ম সকল দেশভক্তকে আহ্বান করিতেছেন। দেশের মাটির উপর আমাদের অধিকার নাই, ব্যবসা বাণিজ্য শাসনকার্য্যও পরের করতলগত, ইহা সহ করিলেও করা যাইতে পারে। কিন্তু দেশের মন, তাহার দীক্ষা, তাহার কাব্যকলা—দেশের অস্তরাত্মা যেথানে, দেখানে যেন পরের মন. পরের শিক্ষা দীক্ষা আসিয়া না অধিকার করে। এই ম্বদেশভক্তগণ বাঙ্গলার . প্রাণের ধারার একটা স্থর ধরিয়া দিতেছেন, বলিতেছেন, "হে বাংলার কবি, এই স্থরকে ভূলিও না, এইখানেই তোমার অস্তরাত্মা, বিদেশীর সাহিত্যের স্থরে এই দেশী স্থরটি মিশাইয়া হারাইয়া ফেলিও না। বাংলার প্রাণ হইতেছে বৈষ্ণবের প্রাণ, তাহার সাহিত্যের মৌলিক স্থর পদাবলীর স্বর।"

প্রত্যুত সাহিত্যে এই দেশাত্মক শুচিব্যাধি আজকাল বিশেষভাবে দেখি আমরা ছুইটি পরাধীন জাতির মধ্যে—ভারতবর্ধে আর আয়র্লণ্ডে।

चाव्रलंख চাহিতেছে ইংলণ্ডের প্রভাব হইতে মুক্ত এক জাতীয় সাহিত্য, যাহার মধ্যে আয়র্লণ্ডের বিশেষজ্টুকুই ফুটিয়া উঠিবে, ইংরেঞ্জি দাহিত্যের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিবে না। ইহাই কেল্টিক জাগরণ (Celtic Revival )। আর ভারতে বাঙ্গলাদেশেও দেখিতেছি সেই রকম একটা रिष्ठा চनियारक यात्रा ठाय वाक्नावरे श्वार्णत कथा. हे: द्वरक्षत वा विस्नियेत প্রভাবের পূর্ব্বে একাস্ত বাঙ্গালীর বাঙ্গলার ক্ষেত্রজাত ছিল যাহা, তাহার পুন:প্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ দেই বৈষ্ণব যুগ। কিন্তু ছুইটি আন্দোলনের মধ্যে মন্ত একটি পার্থক্য আছে। Celtic Revival অর্থাৎ কেল্টিক জাগরণের গোড়ায় যে ভাবই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে আয়র্লগু আইরিশ প্রতিভা অর্থে যে জিনিষ্টি ধরিয়াছে, তাহা একটা উদারতর মহত্তর বস্তু: আইরিশ জাতির মধ্যে সে জিনিষ্টি যতই বিশেষভাবে থাকুক না, তাহা কেবল আয়র্লণ্ডের প্রাণের কথা নয়, তাহা প্রত্যেক জাতিরই বর্ত্তমান যুগের প্রাণের কথা--সে একটা গোটা শিক্ষা দীক্ষা--কেল্টিক প্রতিভা লাভিন বা টিউটনের মন যাহা তেমন ধরিতে পারে নাই, মানুষের সেই নিগৃঢ় আধ্যাত্মিক স্পৃহা, সমুচ্চের রহস্তের প্রতি টান। তাহার উৎপত্তি দেশাত্মক অভিমানের মধ্যে হইলেও, ক্রমে এই গণ্ডীকে সে ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। এইজন্মই কেলটিক জাগরণ রক্ষা পাইবে, কারণ জগতের সাথে সে আপনাকে মিলাইতে পারিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার পদাবলী সাহিত্যের পুনংস্থাপনচেষ্টার মধ্যে এই রকম বিশ্বতোমুথ ভাব কিছু দেখি না—এখানে দেখি প্রাচীনের অস্করণের একটা মিখ্যা প্রয়াস মাত্র। মিখ্যা, কারণ এই বৈষ্ণব আদর্শ অর্থাৎ ইহার যে বিশেষ রূপটি বৈষ্ণৰ আচার্য্যগণ দিয়া গিয়াছেন, তাহা এক দিকে যেমন বিশ্ব-আদর্শ নয়, অন্ত দিকে বাঙ্গলার প্রাণের সব কথাও সেখানে নাই। বিশেষত যথন দেখি বৈষ্ণব ভাবের সার্বভৌমিকত্ব যেদিকে দেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া জাের দিতেছি কেবল তাহার

বাহ্য প্রকরণের উপর, তখন আমরা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদাণী করিতে পারি যে এ প্রয়াস টি কিবে না।

কালধর্মে পদাবলী সাহিত্য হইতে আমরা বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণব কবিগণ যে ভাবে যে দৃষ্টিতে জগৎকে জীবনকে মামুষকে দেখিতেন আমরা আজ ঠিক সেই একই প্রকারে দেখি না. দেখিতে পারি না। বৈষ্ণব কবিতা যতই স্থন্দর যতই মহৎ হউক না क्त. जाहाहे य कवित्वत এकगाज जानर्न, ज्यवा जाहाहे य िहतकान বাঞ্চলার কবি-প্রাণের কথা হইয়া থাকিবে-জগৎ, এমন কি বাঙ্গালী জাতিও যে দে-রকম একটা স্থাবর জিনিষ, এমন বোধ হয় না। ভাবের স্রোত চিরদিনই নৃতন খাতে নৃতন দৃষ্টের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত হইয়া চলিবে, তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে কে, ভাগীরথীকে আবার গঙ্গোত্রীতে লইয়া ঘাইবে কে? বাঙ্গলার এই যে মানসিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, তাহা শুধু মোহ, শুধু অমুচিকীধার ফল, এ কথা বলিতে পারি না। বর্ত্তমানের বাঙ্গলা সাহিত্য যে ইংরেজি সাহিত্যের স্থক্ষীণ ক্ষণভঙ্গুর প্রতিধ্বনি মাত্র তাহাও নয়। আমরা দেখিতেছি ইংরেজ উপলক্ষ—নিমিত্ত মাত্র, ইহাকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলাদেশে সমস্ত জগতে যে হাওয়া বহিতেছে দেই 'জাইট-গাইন্ট' (Zeit-Geist), সেই কাল-পুরুষের অঙ্গুলিসঙ্কেতেই আজ আপনাকে ভাঙ্গিয়া নিত্য নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে।

বলিতে পার—পরিবর্ত্তন - চাই, পরিবর্ত্তন হইবেই; কিন্তু দেখা উচিত যাহাতে প্রাণটি না হারাইয়া ফেল; তোমার সাহিত্যের যাহা অন্তরাত্মা, যে প্রতিভা, তাহার উপর পরধর্ম চাপাইয়া পিষিয়া মারিও না। কথাটি থিয়োরী হিসাবে থ্বই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কার্য্যত কে আমায় দেখাইয়া দিবে এইখানে আমার সাহিত্যের স্বধর্ম, আর এইখানে প্রধর্ম; এইটিই আমার প্রাণ, আর ওইটি আমার মরণ প্রাণের

পরিচয় প্রাণে, কোন একটি বিশেষ রূপ বা ভঙ্গিমার অভাব হইলেই যে জিনিষকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে তাঁহা নয়। বিশেষত তোমার দেওয়া মানদণ্ড আমি স্বীকার করিয়া লইতে ইতস্ততই করিব। কারণ, দেখিতেছি তুমি প্রতি মৃহুর্ত্তে তোমার মর্য্যাদার দোহাই দিতেছ, কিন্তু সাহিত্য বা শিল্পের জগতে জাতির অপেক্ষা বড় কথা হইতেছে বিশ্ব। জাতীয়ত্বের সন্ধীর্ণতা লইয়া তুমি কবি—বিশ্বস্ত্রা)—হইতে পার না।

আমরা আরও আশ্চর্যান্থিত হই, রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা দেশকে জাগ্রত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, বিশ্বের সহিত সম্বদ্ধ ছিদ্ধ করিয়া নম—ইংরেজের সহিতও নম—যাঁহারা দেশের উন্নতির একমাত্র পদ্বা, একমাত্র না হইলেও প্রধান পদ্বা রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন দলে দলে বিদেশগমন, বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভারে, বিভার নৈপুণ্যে মণ্ডিত হইয়া আসিতে—সাহিত্যক্ষেত্রে আবার তাঁহারাই উপদেশ দিতেছেন বিদেশীর ছায়া না মাড়াইতে, বলিতেছেন সাহিত্যক্ষির জন্ম ইংরেজের কাছে যাইও না, যাও তোমার প্রেপুরুষদের কাছে—শত শত বৎসর পূর্ব্বে তুমি কি ছিলে, সেইখানেই তোমার সব আদর্শ, সেইখানেই তোমার অন্তর্যাত্রা।

জগতে এমন কোন জাতি নাই যে উৎপত্তি হইতে এযাবৎকাল তাহার রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখিয়া আদিয়াছে। এমন জাতি বোধ হয় হইতেও পারে না; বর্ণসঙ্করই বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির কারণ। সেই রকম, জগতে এমন সাহিত্য স্বত্র্লভ যাহা স্বয়ংসিদ্ধ; বিশেষত আধুনিক কালে যথন সমস্ত মানবজাতির মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ অচ্ছেম্য আদান-প্রদান চলিতেছে, তথন ইচ্ছা করিলেই কোন্ জাতি কুর্ম্মের মত আপনার মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে ? বরং ইহাই আমরা দেখি যে বিদেশীয় বিজাতীয় সাহিত্যের সহিত অবাধ মিশ্রণেই সব সজীব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ধর ইংরেজি সাহিত্যের কথা। ইংরেজি সাহিত্যের যে তিনটি মহা যুগ তাহাদের প্রত্যেকটির গোড়ায় রহিয়াছে এই রকম এক-একটি বৈদেশিক প্রভাব। প্রথম যুগের ইংরেজি সাহিত্যের উৎস যিনি— চদার—তিনি তাঁহার কবিপ্রেরণা লইয়া আদিয়াছিলেন ফ্রান্স এবং ইতালী হইতে। তার পর মধ্য যুগ অর্থাৎ এলিজাবেথীয় যুগের আরম্ভ যাঁহাদের হইতে-দেই ওয়াট ( Wyatt ) এবং সারে ( Surrey )-তাঁহারা বীজ আনিয়াছিলেন ইতালী হইতে। আর ওয়ার্ড্র্ওয়ার্থ্ তাঁহার নিজের যুগ প্রবর্ত্তন করেন প্রথমে ফরাসী দেশে, পরে তাঁহার সতীর্থ কোল্রিজের সাথে জন্মনী দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া। ইদানীস্তন কালে ইংরেজি সাহিত্যে আবার একটা নতন ঢেউ উঠিয়াছে, একটা নৃতন যুগেরই প্রবর্ত্তনা হইতে চলিয়াছে। ইহারও প্রথম কবিগণ দেখি বিদেশের অপরিচিতের নিকট হইতেই তাঁহাদের নৃতন প্রেরণা পাইয়াছেন। রসেটি গিয়াছেন প্রাচীনতর ইতালীয় ও ফরাসী কবিদের কাছে, মরিদ গিয়াছেন স্বান্দেনেভিয়ার দাগা-দাহিত্যের (Sagas) কাছে, স্থইনবার্ণ গিয়াছেন এক বকম সকল বিদেশীরই কাছে, বিশেষত व्याधनिक क्यांनी कविरानंत्र कारह। देशानंत नकारे यन हिन विरानतन्त्र সহিত এত আদান-প্রদান সত্ত্বেও ইংরেজের যে একটা দ্বীপবাসীস্থলভ সন্ধীর্ণতা, নিজ্ঞত্বের অভিমান কেমন রহিয়া গিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ইংবেজি সাহিত্যকে বিশ্বজনের সাহিত্য করিয়া তুলিতে। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রাচ্যের, বিশেষ ভারতবর্ষেরও, যে অনেকথানি প্রভাব আছে তাহাও এইথানে শ্বরণ করা যাইতে পারে।

ফরাসী সাহিত্যও যদি ইতালী স্পেন জর্মনী ও ইংলণ্ডের প্রাণ অনেকথানি আত্মসাৎ করিতে না পারিত, তবে সে সাহিত্য তাহার আদিম ক্রভেয়ার ও ক্রবাদ্র (Trouvères, Troubadours) গানের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়া যাইত। আব আমরা দেখি সমস্ত লাতিন সাহিত্যই ত গ্রীকের ছায়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে, লাতিন কবিস্বকে গ্রীকের প্রতিধ্বনি বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কে বলিবে লাতিন সাহিত্যে প্রাণ নাই, বা তাহা লাতিন জাতিরই আপনার অভিব্যক্তি নয় ? গ্রীকবন্থার বিরুদ্ধে আপন দেশের 'প্রাণের কথা'টি অটুট রাখিবার জন্ম প্রদেশাভিমানী কেটো (Cato) কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই অবশেষে জাইট্-গাইন্টের তরকে ভাসিয়া গেলেন— অশীতিবৎসরবয়স্ক বুদ্ধ গ্রীকভাষা শিক্ষায় মনোযোগ দিলেন।

আধুনিক বন্ধসাহিত্যের জীবনেও আমরা দেখি তিনটি সন্ধিস্থল। এবং এই তিনটি মুহুর্ত্তে তিনজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারা তিনজনেই যে নবজীবনের স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন তাহার উৎস তাঁহারা পাইয়াছেন পাশ্চাত্য হইতে, অথবা আরও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে ইংলগু হইতে। প্রথম রামমোহন, দ্বিতীয় মধুসুদন, তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ। নব্য বঙ্গদাহিত্যে ইহারা প্রত্যেকেই এক-একটি যুগের প্রবর্ত্তক; বিদেশ হইতেই তাঁহারা নৃতন ভাব, নৃতন ভঙ্গিমা আনিয়া বন্ধমাতাকে উপহার দিয়াছেন, বান্ধলাকে নিজের ঘরের গণ্ডী হইতে বাহিরে আনিয়া জগৎসভার নাঝে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্গে কবি-সম্প্রদায়ের যে কথন একাস্ত অসম্ভাব ছিল তাহা নয়, তাঁহারা পছ লিখিয়াছেন যথেষ্ট। চণ্ডীদাদের সময়ে, চৈতন্তের যুগে, নবাবী আমলে বাঙ্গলার সাহিত্য-বীণা থাকিয়া থাকিয়া ঝন্কার দিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু দে মূর্চ্ছনা কখন একটা বিশেষ ঘাট বা পর্দ্ধা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা খেলিয়াছে ঐটির নীচে নীচে থাকিয়াই। কবিজের মুক্ত পরিপূর্ণ জীবনটি কোথাও আমরা পাই না। সেই মহা জীবন-নদের মৃধ খুলিয়া দিলেন পাশ্চাত্যভাব-সম্পূক্ত রামমোহন। মধুস্বদন বছতাড়নে ছুই কুল ভান্বিয়া তাহার জন্ম বিস্তৃত উন্মুক্ত থাত কাটিয়া দিলেন।

রবীন্তনাথ সেই থাতে বহাইয়া দিয়াছেন উচ্ছুসিত তরকায়িত বহুভক্ষি-ক্ষচির এক মহাপ্লাবন।

ঠিক এই তিনজনের বিরুদ্ধেই দেখি বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন রূপে প্রতিবাদ উঠিয়াছে। বাঙ্গালীকে যাঁহারা আপন ঘরের কোণে বাঁধিয়া না রাথিয়া, একটা বিশ্বপ্রাণে ভরপূর করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা নাকি ভর্ বিদেশীভাবাপন ; বাঙ্গলার প্রাণে যাহা থাপ থায় না, কোন দিন থাপ থাইবে না, এমন-সব ভাব ভঙ্গিমা তাঁহারা আনিয়া क्लियाह्न । किन्न कौरन्न माहिर्छात श्रक्ति रा এই तकंग-সে তাহার উপকরণ চারিদিক হইতে আহরণ করে, এবং এই ক্ষমতা ভাহার যত বিস্তৃত, জগৎসাহিত্যের যত রক্ম বৈচিত্র্যের সহিত সে সহজ্ঞ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, ততই তাহার সমৃদ্ধি মহত্ত। ভারতে ইংরেজ-অধিকার তুর্ভাগ্যের কথা বটে। কিন্তু বিধাতা তুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়াই মৌভাগ্য স্থজন করিয়া চলিয়াছেন। এ কথাটি আবার ভলিলে চলিবে না ইংরেজেরই মধ্যবর্তিতায় আজ আমরা মানবজাতির সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি, ইংরেজি দাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা জগৎ সাহিত্যের যাহা কিছু পরিচয় পাইয়াছি। রামমোহন যে ইংরেজি **मिकारक रहम मरन करतन नार्डे, मधुरुमन ७ त्रवीत्मनाथ रम देशतिक** সাহিত্যের দারা প্রভাবান্বিত হইতে কুন্তিত হন নাই—ইহা বাদলার, বান্ধনা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের কথা। ভারতবর্ষের স্কল ভাষার মধ্যে বান্ধলাই যে এত উচ্চস্থান লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার একটা কারণ-তাহার প্রধান কারণ রূপেই আমরা নির্দেশ করিতে পারি-এই বিদেশী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা। প্রথম বিদেশীভাবপ্লাবনে বাক্সলা যদি অতথানি আপনাকে না ছাড়িয়া দিত, যদি জাতিনাশের ভয়ে পিছাইয়া থাকিত, তবে আৰু ৰগতের সাহিত্যের মহাজীবনস্রোত হইতে সে বিচ্যুত হইয়াই পড়িত। আমরা পদাবলী সাহিত্যের চর্বিতচর্ব্বণই

করিতাম, কিন্তু পাইতাম না 'মেঘনাদবধ', পাইতাম না 'কণালকুগুলা', পাইতাম না 'কুধিত পাষাণ' 'উর্কনী' 'সোণার তরী'।

বিভাপতি চণ্ডীদাস আমাদের নমস্ত। তাঁহাদের মধ্যে যে কবিছের মূলশক্তি খেলিয়াছে, অধুনাতন আর কোন কবির মধ্যে সে শক্তি ততথানি থেলিয়াছে কি না-মধুসুদন বা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি স্ঞ্জন-প্রেরণা মহীয়ান, না বিভাপতি বা চণ্ডীদাদের দৃষ্টিশক্তি স্ক্রন-প্রেরণা মহীয়ান—ইহাও আমরা বিচারের বিষয় করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মানিতে পারি না, বিভাপতি চণ্ডীদাস যে ভাব যে ভঙ্গিমা দিয়াছেন, বাঙ্গলার কবি-প্রতিভার তাহাই সব কথা। তাঁহারা যে রসের সন্ধান পাইয়াছেন, আনন্দের যে তরকটি তাঁহাদের স্পষ্টতে মূর্ত্তিমান হইয়। উঠিয়াছে, আমরা বর্ত্তমান যুগের কবি যদি ঠিক সেই রস সেই আনন্দটি না পাই, তবে আমরা হীন পংক্তিভ্রষ্ট হইয়া পড়িব কেন ? রুসের শত ধারা. আনন্দের সহস্র রেথা—প্রত্যেক ধারার আবার কত ভঙ্গী, প্রত্যেক রেখার কত স্ক্র বর্ণপাত-সেইজ্মুই যুগে যুগে কবিতে কবিতে এত পার্থক্য। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের যুগে রদের আনন্দের এক রূপ লইয়া ছিলেন, আমরা আমাদের যুগে আর-এক রূপ লইয়া আছি। ইহাদের একটি যে কবিত্বের সনাতন স্বরূপ, আর-একটি যে ক্ষণিক বিকৃতি, এমন বলিতে পারি না।

আমরাও স্বীকার করি, দেশীয় জাতীয় সাহিত্য বলিয়া একটা সত্য জিনিষই আছে। প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক মহয়-সজ্যের একটা বিশেষ প্রাণ বা আত্মা আছে, এবং সাহিত্যে সেই বিশেষত্বও ফুটিয়া উঠে ও উঠা দরকার। আর এই অস্তরাত্মার বিশেষত্বের সহিত যাহার কোন সংপ্রব নাই, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী হউক আর দেশের ভিতরেই তৈয়ারী হউক, সে জিনিষ কি দেশীয় কি বিদেশীয় কোন সাহিত্যই নয়—তাহা যে কৃত্রিম, তাহা জীবস্ত কিছু নয়, স্ত্রাং

সাহিত্যও নয়। কিন্তু এই দেশী সাহিত্যের প্রাণ যাহাকে বলি তাহা অতি সুন্ধ ছায়াময় পদার্থ। তোমার আমার বিশেষ অভ্যাস বা বিশেষ সংস্কারের মানদণ্ড দিয়া তাহাকে নির্দ্ধারণ করিতে গেলে ভুলই হইবার সম্ভাবনা। সে জিনিষটি অমুভব করিলেও করিতে পারি, কিন্তু কথার মধ্যে ধরিতে গেলে তাহা প্রায়শই সমীর্ণ খণ্ডিত হইয়া উঠে। কোন বিশেষ ধারা বা রূপটি, বিশেষ আদর্শ বা ধর্মকে একাস্ত করিয়া ধরিয়া সেই অনুসারেই জাতির সকল সাহিত্য-প্রেরণা গড়িয়া তুলিলেই যে तिनीय वा काणीय माहिका हय, जाहा आमता मतन कति ना। कांत्रन, আত্মা বা প্রাণ এমন জিনিষ যাহা এক ভাবে এক ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হইতে হইতেই ঘুরিয়া আবার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে বিপরীত ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিতে পারে—আত্মার প্রাণের এ সামর্থ্য এ প্রতিভা এ রকম বিভূতি আছে। ইহার উদাহরণও জগতের সাহিত্যে বিরল নহে। কিন্তু মানুষের মন চায় বিকাশের বিবর্তনের একটা ধরাবাঁধা ক্রম, যে সামঞ্জস্ত সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায়; সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাহিরের শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও অস্তবাত্মার যে নিগৃঢ় ঐক্য তাহা ধরিতে পারে না, স্থুলের মিলনকেই শুধু বড় করিয়া দেখিতে জানে।

আমরা এ কথাও স্বীকার করিতে রাজী যে, জাতির এক-একটা সময় আদে যথন বাহিরের বিদেশীর অতিমাত্র চাপ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চারিদিকে তাহার এক রকম দেউল তুলিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্তই মনে করা যাইতে পারে-। কিন্তু সে প্রয়োজন হয় জাতির যথন মৃষ্ অবস্থা, তাহার জীবনীশক্তি অতিকীণ। এটিকে আদর্শ করিয়া সনাতন সত্যধর্ম বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। বরং আমরা বলিব জীবনীশক্তিকে বাড়াইয়া তুলিবার একটা পয়াই হইতেছে বাহিরের সহিত আদান-প্রদান, পর হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া দ্রে রাখিয়া নয় কিন্তু ভাহার সহিত মিলিয়া মিলিয়া তাহার সমান হইয়া চলিতে

চেষ্টা করা। ভয়ে ভয়ে চলিলে প্রাণ সন্ধৃচিত হইয়া আসে, মৃত্যুই তাহার অব্যর্থ পরিণাম।

এ ভয় দূর করিতে পারেন সেই কবি, আশার শক্তিমন্ত্র দিতে পারেন সেই ঋষি যিনি প্রাচীন-নবীন বলিয়া আপন-পর বলিয়া কোন বিশেষ শাস্ত্রকে আঁকড়িয়া ধরেন নাই, যিনি উঠিয়া গিয়াছেন এ বৈতের উপরে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একজন বলিতেছেন—সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রন্থ। তিনি হইতেছেন কবির অন্তর্যামী সারস্বতপুরুষ, কবির আত্মা—এই আত্মাকেই কবি দেখিবেন, স্তজন করিবেন—আত্মানমেব কর্মেং। কবির এই অন্তর্যান্থার জগতে স্বদেশ-বিদেশ ততথানি নাই, যতথানি আছে একই অথণ্ড বিশ্বদেশ।

প্রবাসী: জ্যেষ্ঠ, ১৩২৫

## বিশ্বসাহিত্য

ভিক্তর হিউগো বলিতেন, সেই কবিতাই প্রক্বত কবিতা, তাহাই কবিতার শিরোমণি যাহার মধ্যে পাই একটা বুহতের ভাব—Immensité— বিশানতা, বিপুনতা। তাই তাঁহার প্রিয় কবি ছিন এদখিন, নুক্রেশ, শেক্সপীয়র, কর্ণেই। তিনি যদি সংস্কৃত সাহিত্যের কথা জানিতেন তবে দেই সঙ্গে বাল্মীকি ও বৈদিক ঋষিগণেরও নাম করিতেন। বস্তুত কবিতা হইতে, শুধু কবিতা কেন—সকল চাক্ষকলা হইতেই আমরা যে জ্বিনিষ্টি উপভোগ করিতে চাই তাহা হইতেছে এই একটা অনস্তের অসীমের অভিব্যঞ্জনা, প্রাণ যেখানে খুলিয়া গিয়াছে, তুই পক্ষ বিস্তার করিয়া সমগ্রকে বিশ্বকে সে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতেছে। এই বিখের হাওয়া যেখানে পাই না, সে শিল্পস্থ হিতই মনোরঞ্জক, ষতই চমৎকার, যতই সুন্ম বা নিবিড় হউক না কেন, তাহাকে কেমন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে পন্ধু নাম দিতেই ইচ্ছা যায়। আর যেখানে এই জিনিষটি পাই দেখানে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, তাহা অতি সাধারণ কথাই হউক, তত্ত্বসম্পদে বা অর্থগৌরবে তাহা মহনীয় না হউক, তবুও দেখানে কথা তত্ত্ব অর্থ অপেক্ষা বড় কি একটা জিনিষই পাই, আমরা সেখানে তৃপ্ত, চিত্ত দেখানে-আমাদের কেমন ভরাট হইয়া যায়। বস্তু বিষয় চিন্তা ভাবুকতা যাহাই বল না, তাহা যেন কবিতার মর্ম্মের कथां निय -- এ- नकत्नत यथा निया वा देशनिगदक छाज़ारेया हारे अकि। অনস্তের বিসার, বিশ্বতোমুখী তরঙ্গোল্লাস।

এই রকম একটা বেলাহীন মহাসাগরের কোলেই যেন ত্লিতে থাকি যথন তুনি শেক্সপীয়রের

## And rock his brains

In cradle of the rude imperious surge— অথবা হিউপোর নিজেরই

Le pâtre promontoire au chapeau des nuées S'accoude et rêve au bruit de tous les infinis— সেই একই বিপুলতায়, বিশাল সন্তায় ভরপুর হইয়াছে। বাল্মীকির ক্ষত্রিয়ো বৃত্তসম্পন্নো বিদ্ধি নৌ বনগোচরো। ত্বাং তু বেদিত্মিচ্ছাবং কল্বং চরসি দণ্ডকান্॥
আর বৈদিক প্রবি শুনংশেফের

অমী য ঋকা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশে কুহচিৎদিবেয়ু:। অদ্বানি বৰুণস্থ ব্ৰতানি বিচাকশৎ চন্দ্ৰমা নক্তমেতি ॥ এ মহামন্ত্র শুনিতে শুনিতে শুনংশেফেরই মত আমাদের অস্তরের সকল বন্ধন কি টুটিতে থাকে না—ভিভততে হাদয়গ্রন্থি? বোধ হয় বক্ষণদেব আমাদের মাথার উপর হইতে কি একটা আবর্ণ সরাইয়া দিয়াছেন, কোণা হইতে একটা বিপুল স্রোত মৃক্তি পাইয়া আমাদের প্রাণের ছই কুল ছাপাইয়া চলিয়াছে। ফলত এই বরুণই হইতেছেন ঋষিত্বের কবিত্বের মূল প্রতিষ্ঠা। বৈদিক গাথায় তিনটি দেবতাকে আমরা সর্বাদা একসকে দেখিতে পাই, তিনজনে মিলিয়া তাঁহাদের সমবেত **শক্তি দিয়া মাতুষকে জগৎকে উন্নতির সিদ্ধির পথে লইয়া চলিয়াছেন।** এই ত্রমীর নাম বরুণ মিত্র অর্ধ্যমা। বরুণ হইতেছেন ঘাহা অনস্ত অসীম, याश दृह९, याश ज्या-जद्भद्भद्भ विभवीज, ज्या मृक्ति। भिज हरेराजरहन দশ্মিলন সামঞ্জ দৌন্দর্য্য মাধুর্য্য। আর, অর্থ্যমা হইতেছেন সামর্থ্য বীর্ষ্য শক্তি। কবিত্ব-প্রতিভারও মধ্যে এই তিনটি দেবতা যুগপৎ স্বাছেন। কিছু আগে বৰুণ, তিনিই প্রতিষ্ঠা, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মিত্র ও অর্থ্যমা—মুক্তির অসীম বিস্তাবে, দিব্যদৃষ্টির উদার

অকৃত্তিত প্রসারে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে শক্তির মনোহর ছন্দোবদ্ধ অঞ্চল্ড ।

তাই কবিত্বের প্রথম কথা হইতেছে সকল রকম সন্ধীর্ণতা হইতে মুক্ত হওয়া। কবি খুঁজিবেন বিশ্বভাব, বিশ্ববাক—এমন ভাব যাহা জাতিবর্ণনির্বিশেষে মাত্রুষ মাত্রই অত্নভব করে বা করিতে পারে, এমন বাক বাহা সকলের মূথে কেমন আপনার ভাষারূপে সহজে ফুটিয়া উঠে। এ কথা সত্য—কবিও মাহুষ, আর প্রত্যেক মাহুষের আছে ব্যক্তিগত জাতিগত বিশেষত্ব। আচারব্যবহার রীতিনীতি শিক্ষাদীক্ষা অর্থাৎ কাব্যের উপকরণ সব যেখান হইতে সংগৃহীত হয় সে-সব ভিন্ন দেশে ভিন্ন কালে ভিন্ন রকম। প্রত্যেক ভাষারও আছে আবার নিজম্ব ভন্নী, বিশেষ বিশেষত্ব। কবিকে এই সকল জিনিষ লইয়াই কাব্য রচনা করিতে হয়। কোন বিশেষ জাতি নয় এইরূপ একটা বিশ্বমানব বলিয়া বাস্তবজগতে কোন পদার্থ নাই। বিশেষ ভাষা নয়, এ রকম বিশ্বভাষাও স্থূল জগতে কিছু নাই। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। কবির কবিছাই ত ঠিক এইখানে—বিশেষের মধ্যে কি করিয়া বিশ্বকে দেখান যায়, যাহা দেশে কালে আবদ্ধ এমন জিনিষকে কি করিয়া অনস্তের শাখতের প্রতীক করিয়া ধরা যায়, অল্পের মধ্যে ভূমার অভিব্যঞ্জনা কিন্নপে ফুটাইয়া তোলা যায়। কবি একদিকে যেমন সাময়িক সত্যকে, ক্ষুত্র জনপদের মধ্যে আবদ্ধ সত্যকে একান্ত করিয়া ধরিবেন না, সেই রকম যে সত্য আবার দেশকালপাত্তের কোন সংস্পর্শে আসিতে চায় না অর্থাৎ যাহা হইতেছে একাস্ত দার্শনিক তথ্য, তাহার দিকেও ঝুঁ কিয়া পড়া তাঁহার উচিত নয়। ফলত, ভুধু অশরীরী, বাস্তবতার ছায়া স্পর্শ করিতে চায় না বা পারে না যে সার্ব্বভৌমিকতা—তাহা হইতেছে বিশেষভাবে দার্শনিকের কথা। দার্শনিকের সভ্য local colourকে কেবলই এডাইয়া চলিতে চাম, কারণ সত্যকে রঙাইয়া ফলাইয়া দেখান তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু কবি চাহেন সভ্যের জাগ্রতমূর্ত্তি—মূর্ত্তি থাকিবে, আর মূর্ত্তি যাহা তাহা একটা সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট হইবেই, অথচ ইহারই মধ্যে বিশ্বকে ধরিয়া দিতে হইবে, অসীমকেই জীবস্ত প্রাণবস্ত গোচর চক্ষ্প্রাহ্থ করিয়া প্রকটিত করিতে হইবে—ইহাই কবির কর্মান্থ কৌশলম্।

এই যেমন ভজ্জিল যখন বলিতেছেন

Tantae molis erat Romanam condere gentem—
তথন বাহত পাই একটা বিশেষ জাতির জাতীয় অভিমানের কথা, রোম
নামক কোথাও একটি নগরের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে বাধাবিপত্তি ঘটয়াছিল,
যে প্রয়াস করিতে হইয়াছিল তাহার কথা। কথার অর্থে এখানে বিশ্ব
বলিয়া কিছু পাই না, কিন্তু কবি ঐ কথাগুলি এমন ভাবে এমন ভিলমায়
বলিয়াছেন যে আমাদের মনে হয় এখানে রোমনগরীর কথা হইতেছে না,
জাতিপ্রতিষ্ঠার কি বাধাবিপত্তি তাহারও বিবরণ কিছু দেওয়া হইতেছে
না। এ-সব আমরা একেবারেই ভূলিয়া যাই, দেখি যেন চোখের সম্মুথে
বিশের সম্মুথে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে কি একটা জগণজোড়া
বিশাল বিপুল প্রয়াসপুঞ্জ। রোম, দেবী জুনো, এনেয়াস এ-সকল যেন
বন্ধাণ্ডের বিশ্বমানবের কি একটা নিগ্র মহাসত্যকে ফুটাইয়া ধরিবার
ইন্ধিত, আশ্রয়—excuse মাত্র।

সেই রকম দাস্তের মহাকাব্যে, মিল্তনের মহাকাব্যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সেটা বিশেষভাবে খুন্টিয়ানী কথা। আমরা আধুনিক যাহারা বৃদ্ধিবাদী জড়বিজ্ঞানসেবী আমাদের প্রাণে এই তুই কবির অনেক কথাই কেমন অভুত, শুধু অভুত নয় কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে—অস্তত কেমন অপরিচিত, দ্র-দ্র ঠেকিবে। কিন্তু কথাকে ছ্বাড়াইয়া যথন যাই ভাবের মধ্যে, উপকরণ ছাড়াইয়া যথন প্রবেশ করি অস্তবাত্মার উপলব্ধির মধ্যে, তখন পাই আর-এক জিনিষ, কি এক উদার আমাদের অভি-আপনারই বস্তু। কবি যতই কেন বিদেশীয় বিজ্ঞাতীয় নামে ও রূপে

ভরপুর করিয়া বলুন না

Jehovah thundering out of Sion, throned Between the Cherubim—

তিনি যতই জটিল বা গুহু সঙ্কেত ও রূপকে আপনাকে ঢাকুন না উবা বা অখন্ত মেধ্যন্ত শিরঃ

তবুও আমরা শুনি, অমূভব করি কবির সেই কথা যাহা নাম-রূপের উপরে, যাহাই হইতেছে কবির মর্ম্মবাণী—

> Above the Olympian hill I soar, Above the flight of Pegasian wing! The meaning, not the name. I call.

কবি যিনি তিনি বিশেষ, দেশের ও বিশেষ কালের অতীত। দেশ ও কালকে তাই বলিয়া তিনি যে অগ্রাহ্ন করেন তাহা নয়। দেশ ও কালকে আশ্রেয় করিয়া, তাহার মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের দেওয়া মালমশলা লইয়া একটা সকল দেশের সকল কালের চিরস্তন অসীম জিনিষকে—বিশ্বনাহিত্যকে স্পষ্ট করেন। অগ্রপক্ষে যে রকম সাহিত্য একাস্ত দেশে ও কালে আবদ্ধ, বিশেষ নামে ও রূপের মধ্যেই যাহার সব ব্যঞ্জনা শেষ হইয়া গিয়াছে, যাহার মধ্যে সমগ্রের বিশ্বের হাওয়া মৃক্তভাবে বহিবার অবকাশ পায় নাই, তাহার নাম সাহিত্য দিলেও দিতে পার—কিন্তু দেটি বিশ্বসাহিত্য নয়, তাহা হইতেছে গ্রাম্যসাহিত্য।

২

শকল দেশেরই সাহিত্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই তুইটি স্তর, তুইটি ধারা। মাহুষের ষেমন আছে একটা প্রাকৃত জীবন আর একটা অধ্যাত্ম জীবন, কোন সাহিত্যের মধ্যেও ঠিক তেমনি আছে একটা প্রাকৃত সাহিত্য আর একটা সাধু সাহিত্য। প্রাকৃত, স্থুল বা বাহিরের জীবন হইতেছে প্রতিষ্ঠা, উহাই জোগাইতেছে উপকরণ সব ; কিন্তু মাছুবের কর্ত্তব্য, তাহার সার্থকতা হইতেছে এই প্রাক্বত প্রতিষ্ঠার উপর ভর করাইয়া অধ্যাত্মেরই চূড়াটি গড়িয়া তোলা, প্রাক্বত উপকরণরাজীকে অধ্যাত্মেরই ভাবে ব্যঞ্জনায় সাজাইয়া ধরা। সেই রকম সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, গোড়ার ভিত্তি প্রাকৃত সাহিত্য হইলেও, প্রকৃত সাহিত্যের স্ষ্টি হইতেছে ঐ প্রাক্তকে বদলাইয়া আর-একটা উচ্চতর প্রতিষ্ঠানের মহত্তর ভাবে ভঙ্গিমায় গড়িয়া তোলার মধ্যে। এখন এই প্রাকৃত বা গ্রাম্য সাহিত্য জিনিষটি কি ? এই জিনিষ্টির্ই অপর নাম হইতেছে লোকসাহিত্য অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহার সাধারণ জীবনকে ঘিরিয়া প্রতিফলিত করিয়া যে সাহিত্য স্পষ্ট হইয়া চলিয়াছে। মামুষের যখন শৈশব, সবেমাত্র সে যখন পশু হইতে পুথক হইয়া আপনাকে চিনিতে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, কেবলমাত্র যথন তাহার মুখে বাক্ ফুটিয়াছে, তথন ভাবকে অমুভবকে বাক্যের মধ্যে তুলাইয়া তুলিতে যে আনন্দ তাহা হইতেই উদ্ভূত এই প্রথম প্রাক্বত কবি। এখানে পাই সহজ স্থলভ অমুভূতির সহজ স্থলভ উচ্ছাস। কবি এখানে একেবারে স্থুলদৃষ্টি, তাঁহার চক্ষু চলে কেবল বাহিবের দিকেই—আর সে বাহিরেরও দীমা হইতেছে তাঁহার কাছে কাছে, ঠিক যাহা যতটুকু দেখা যায়। কবি তাঁহার কুটীরে বসিয়া, ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্ম করিয়া, গ্রামের ক্ষেত্থানির মধ্যে বেডাইয়া যে নিতানৈমিত্তিক সহজ্যুষ্ট হাবভাব বা ঘটনাদি লক্ষ্য করেন তাহাই কথায় ও স্থবে ভরিয়া তুলেন। তাঁহার কল্পনাও আবদ্ধ এই সকল বা এই সকলের অকুরূপ জিনিষের মধ্যে। তাঁহার ভাষা সরল, তরল, অর্দ্ধক্ট-কেমন ভাসিয়া চলিয়াছে, গলিয়া পড়িতেছে; তাঁহার ভাব অভিস্থলভ হাসিকামা লইয়া, তাঁহার অর্থের মধ্যেও কঠিন কিছু নাই। ছড়া, রূপকথা এইসব হইতেছে মান্থবের দাহিত্যসম্ভনের প্রথম প্রয়াদ। তারপর আদে আর-এক যুগ

यथन मारूष क्वित कथा वनार्छ आनन भाष्र ना, किन्छ कथा वनिर्छ চায় স্থন্দর ভাবে, একটা স্থরূপ পরাইয়া দিয়া। শুধু তাই নয়, যে-দে কথা সে কহিতে চায় না, চায় একটা কহিবার মত কথা। এইথানেই প্রক্লুভ সাহিত্যের গোড়ার পত্তন; কিন্তু তবুও সেথানে মিশিয়া আছে প্রাকৃত ন্তরের ভঙ্গী. গ্রাম্যতার আভাদ। প্রকৃত শিল্পীকবির আছে যে একটি অধ্যাত্মসন্তা, একটা নিভূত রসোপলন্ধি, একটা উদার বিশ্ব-অমুভূতি---তাহা তথনও দেখা দেয় নাই। নিজের চারি পাশ, নিজের গ্রামখানিকে তিনি ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তিনি আবার অন্ত দেশ বা অন্ত কালের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতেও পারিয়াছেন বোধ হয়, এমন কি সকল মাহুষের কথাও বোধ হয় তিনি বলিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তবুও আছে এক সঙ্কীর্ণতার আবছায়া, শিশুর মুখে বড় বড় কথা বলিবার চেষ্টার মত। এখানে চয়ন নাই, বাঁধন নাই, গঠন নাই, গুরুত্ব নাই-প্রাক্বত জীবনের মতনই তাহা অপর্য্যাপ্ত স্থূপীক্বত বিশৃঙ্খল শিথিল, তাহারই মত বেশীর ভাগই স্থূলের দিকে বাহিরের দিকে অল্পের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া। ইংলণ্ডের ব্যালাড কবিতা, ফরাসীর রোমান্স গীত এই স্তরের। আমাদের কীর্ত্তন, আউলের বাউলের গান—বিষয় তাহাদের যতই গভীর বা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ ধর্মবিষয়ক হউক না কেন-কবিতা শিল্প বা আর্ট হিসাবে তাহাও ঐ একই শ্রেণীর অস্তর্ভু করা যাইতে পারে।

কিন্ত ইংরেজি সাহিত্যে যেদিন চসারের আবির্ভাব হইল, থেদিন ভনিলাম তাঁহার প্রিয় ইতালীয় কবি পেত্রাকা সম্বন্ধ তিনি এমন কথা বলিতে পারিয়াছেন যে এ কবির মধুর বাণী (whose rethorik swete)

Enlumynd Ytaille of Poetrie
সেদিন ইংরেজি কবিতা পাইল কি এক নৃতন প্রাণ, নৃতন স্থর।
ইংলণ্ডের কাব্যগগনও যেন কি এক নবীন আলোকেই উদ্ভালিত হইয়া

উঠিল। চসার ইংরেজি সাহিত্যকে প্রাক্বত ন্তর হইতে উঠাইয়া ধরিলেন অধ্যাত্মের ন্তরে, তাঁহা হইতেই Great Poetryর জন্ম। প্রাক্বত কবির মধ্যে যে একটা স্থুলহন্তের অবলেপ আছে, যে একটা সন্ধীর্ণ গ্রামাতাদোষ আছে, তাহা কাটাইয়া কবি এখানে এক উর্দ্ধতর উদারতর জ্যোতির্ময় বিপুল প্রতিষ্ঠানকে দেখিয়াছেন, স্কন করিয়াছেন। ফরাসীতেও তাহার সকল Romans, স্কল Chansons de Gestes, এমন কি তাহার Chansons de Roland পর্যন্তও রহিয়া গিয়াছে এই প্রাক্বত ভাব। প্রকৃত কবিতার—যাহা মহৎ, যাহা সন্থবান—তাহার জন্ম দেন প্রথম রঁসার (Ronsard)।

এখানেও তবু কবিতা তাহার স্বরূপ পায় নাই—তাহাকে আরও এক স্থারে উঠিতে হইয়াছে, এই তৃতীয় ধাপটি পার হইয়া যাইতে হইয়াছে এক তৃরীয় লোকে, যেখানে কবিতা প্রাক্তরে গ্রাম্য ভাবের সকল ছায়া অতিক্রম করিয়াছে, যেখানে কবিতা বাস্তবিকই বিশাল বিপুল, যেখানে সে পাইয়াছে রহৎ সন্তা, ভিক্তর হিউপোর সেই immensité. এইখানেই কবি পাইয়াছেন দিব্য এক তপংশক্তি যাহা চায় সত্যকে সাক্ষাৎ দেখিতে, বাক্যে ছন্দে মূর্ত্ত করিয়া মহৎ করিয়া ধরিতে; যাহা কিছু সরল স্থলভ সহন্ধ তরল তাহাকে সংহত নিরেট ও্জংপুর্ণ করিয়া তৃলিতে; অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসন্থিক বাহল্যকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, জিনিবের যথাবিতাস করিয়া—যোগ্যং যোজ্যেন যোজয়েৎ—নিকটকে দ্বের, সকীর্ণকে বৃহত্তের আভায় ভরপুর করিয়া ধরিতে—দেশ-কালের অমুভূতিকে সকল দেশের সকল কালের অমুভূতির মধ্যে জাজল্যমান করিয়া ধরিতে। এই চতুর্থ স্তরেই সাহিত্যের Great manner বিকশিত হইয়াছে। চসারের Enlumyad all Ytaille of Poetrie -কে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে

মার্লোর

Is this the face that launched a thousand ships And burnt the topless towers of Ilium?

মার্লো বাঁহার মধ্যে প্রথম শুনিতে পাই মিল্ডনের সে অপূর্ব্ব সাগর-সঙ্গীত, বরুণেরই অসীম মৃক্তির ছন্দ—সেই bruit de tous les infinis—সকল অসীমের সমবেত ডাক। তাই রঁসার (Ronsard)-এর পরে আসিয়াছেন Malherbe, যিনি ফরাসীতে ক্লাসিক সাহিত্যের স্রষ্টা, যিনি মহাকবি কর্ণে ই'র জন্ম পথ পরিকার করিয়া দিয়াছেন।

ক্লাসিক রীতির দিকে সাহিত্যের এই যে একটি স্বাভাবিক টান আছে তাহাই সাহিত্যের প্রাণের কথা। প্রাকৃত ভঙ্গিমা হইতে যত দূরে পারা যায়, যাহা বাহিরের, ঠিক চারি দিকের, যাহা সহজ্ব সাধারণ, তাহা হইতে যত পৃথক করিয়া পারা 'যায় সেই রকম এক আভিজ্ঞাত্যের সাহিত্য-স্ষষ্ট কিছু না করিলে কোন জাতির সাহিত্য-প্রতিভা যেন পূর্ণমাত্রায় আপন শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ, সাহিত্যের চরম লক্ষ্য জীবনকে, অর্থাৎ দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিক চিরপরিচিত জীবনকে, অমুকরণ করাও নয়, প্রতিফলিত করাও নয়—ভাব ও ভঙ্গী হিসাবেও নয়, বস্তু ও বিষয় হিসাবেও নয়। সে চায় ভিতরের স্থূরের সমুচ্চের স্মার-একটা জগতের, এক মহাজীবনের হিসাবনিকাশ দেখাইতে, সেজন্ত এ জীবনের আশ্রয় লইতে হয়, এটির মধ্য দিয়াই সেটিকে ফুটাইয়া তুলিতে इय, किन्ह बाल्य हिमाद्य, व्याधात वा ल्यानी हिमाद्य भाज। এ কথা সত্য, Classicism বলিয়া যে জিনিষ্টির সহিত আমরা পরিচিত ভাহাকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলা যায় না। কারণ আসল আর নকল জিনিষ এক নয়। মিলতন ও পোপ, অথবা কর্ণেই ও দেলিল ( Delille ) একই হিসাবে ক্লাসিক নহেন। আমরা বলিব পোপ ও **दिन्न पार्टि क्रांत्रिक नरहन—यि इन जर्द विनेट शांत्र जांहाता** 

ক্লাসিক নয় তাঁহারা হইতেছেন ক্লাসিকাল (Classical)। মিল্তৃন ও কর্ণেই সাহিত্যের যে ধারাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, পোপ ও দেলিল সেই ধারাতেই চলিয়াছেন, কিন্তু চলিয়া গিয়াছেন মাত্রা অভিক্রম করিয়া। এই যে অভিমাত্রা, এই যে বিক্বৃতি, ইহার দোষের কথা আমরা পরে বলিব কিন্তু তব্ও ইহা কি সাহিত্যের অভি নিগৃঢ় এক সত্য-প্রকৃতিকেই লক্ষ্য করিতেছে না ?

আমাদের বন্ধদাহিত্যে প্রাক্বতকে ছাড়াইয়া উঠিয়া প্রক্বত কবিতা-স্থানর প্রথম প্রয়াদ হইতেছে বিভাপতি, চণ্ডীদাদ। লোকদাহিত্যের, পল্লী বা গ্রাম দাহিত্যের প্রাণে একটা নৃতন তার, নৃতন স্থর যোগ করিয়া ইহারাই যথার্থ কবিতার ভিত্তি গাঁথিয়া গিয়াছেন। বিভাপতি যথন বলিয়াছেন

শুন মাধব ! রাধা স্বাধীনা ভেল অথবা যথন শুনি চণ্ডীদাসের

হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব

পরাণে পরাণ যোড়া

তথন যে বস আমাদের প্রাণকে বসাইয়া তুলে তাহা বিশুদ্ধ কবিতাই দিতে পারে। বলা হয়, সংস্কৃতে বাল্মীকিই আদি কবি, কিন্তু আমাদের বঙ্গভাষায় বিদ্যাপতি অথবা আরও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে চণ্ডীদাসই হইতেছেন এই আদি কবি যিনি সর্ব্বপ্রথম প্রাণের সহজ্ব অমুভৃতিকে অস্তর্বাত্মার উপলব্ধির মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন, ম্থের কথাকে একটা নিবিড়তর ছন্দে ভঙ্গীতে গড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু এটি আরম্ভ মাত্র, ইহার পরিণতি, পূর্ণ পুষ্টি হইতে সময় লাগিয়াছে। ইহা হইতেছে আমরা যে তৃতীয় শুরের কথা বলিয়াছি সেই শুরের। সমন্ত বৈষ্ণব্ধ ধরিয়া, এমন কি ভারতচক্র পর্যান্ত, এই শুরেরই সাধনা চলিয়াছে। চণ্ডীদাসের পর এই সকল কবি যাহারা আসিয়াছেন তাঁহারা খুব একটা

ন্তন কিছু করেন নাই, নৃতন অর্থাৎ বন্ধীয় কবি-প্রতিভার অস্তরান্তার আর-এক পর্দা কিছু উদ্বাটন করেন নাই—ঠাহারা যাহা করিয়াছেন দেটা বাহিরের একটা মাজাঘষা, বা নৃতন বিক্তাস। এই যুগের সাহিত্য প্রাকৃতকে ছাড়াইয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে, পারিয়াছেও বটে, কিছ তব্ও মোটের উপর সেখানে কেমন একটা অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। সেখানে পাই না—ম্যাথ্ আর্নন্তের কথায়, a humanity variously and fully developed—অথবা আমরা যেমন বলিয়াছি বিশ্বজীবনের বৈচিত্র্যেভরা এক উন্মুক্ত অবকাশ।

এই জিনিষটি, অল্পের একটা গণ্ডীর মধ্যে যে গতিবিধি তাহাকে ভাঙ্গিয়া এই বৃহতের কোলে সম্প্রদারণ, বঙ্গদাহিত্য পাইয়াছে ইংরেজি যুগে—মধুস্থান, বঙ্কিমচক্র ও রবীক্রনাথে। বঙ্কিম যেদিন কণাল্ফুগুলাকে স্থাষ্ট করিলেন, মধুস্থানের লেখনীতে যেদিন বাহির হইল

দমুখ দমরে পড়ি বীরচ্ড়ামণি বীরবাছ চলি ঘবে গেলা যমপুরে—

যেদিন রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিদেন

নহ মাতা নহ কল্পা নহ বধ্ হুলুরী রূপদী হে নন্দনবাদিনী উর্কশী—

সেদিন বন্ধ-সরস্বতীর কঠে যে স্বর বাহির হইল তাহা একাস্ত বন্ধেরই নহে তাহা বিশ্ব-সরস্বতীরই বাণী, বান্ধলাকে ছাড়িয়া সমগ্র জগতের মধ্যে বন্ধ-প্রতিভা তাহার আসনখানি করিয়া লইল—বান্ধলা কবিতা পাইল কবিতার সেই চতুর্থ বা শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

তব্ও প্রশ্ন হইতে পারে, মধুস্দন বন্ধিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সন্থেও বন্দসাহিত্যে এই সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীরও যে শ্রেষ্ঠ স্বাষ্ট্র তাহা হইয়াছে কি না। যে সাহিত্য বাস্তবিকই ক্লাসিক (সেম্ভ্র ব্যভের Littérature vraiment classique), যাহা সত্য সত্যই সকল দেশের সকল যুগের প্রাণে অগ্নিবর্গে লিখিত থাকিবে, এমন মহামদ্বের সাহিত্য বঙ্গভাষায় আছে কি না, থাকিলে কয়খানি আছে? আমাদের মনে হয়, একেবারেই নাই এ কথা বলা যায় না। আছে, কিন্তু খ্বই আয়, বঙ্গসাহিত্য তাহাকে তেমন ফুট জাগ্রত তেমন আপনার করিয়া লইতে পারে নাই; সেটা নিয়ম নয়, বেশীর ভাগ যেন কেবল নিয়মের ব্যভিচার। পৃথিবীর মহাকণ্ঠ কবিদিগের (voices majores) সম্পর্কে আসিয়া বাঙ্গলার কবিপ্রাণ ত্লিয়া উঠিয়াছে বটে, সেখানে ভিতরে ভিতরে ভাবে ইন্দিতে গৌণত একটা মহাপ্রাণের সাড়া পাই বটে কিন্তু ম্থ ফুটিয়া তাহা কথা কহিতে পারে নাই, আধার এখনও যেন নিরেট হইয়া গড়িয়া উঠে নাই, তাহার ঠিক চারিদিকের আবহাওয়ায় কি একটা জিনিষ য়েনু রহিয়াছে যাহা তাহাকে নীচের দিকে, প্রাক্তের দিকে টানিয়া রাখিয়াছে।

9

আমরা বাহাকে গ্রাম্য বা প্রাকৃত সাহিত্য বলিয়াছি তাহা যে সাহিত্যের প্রেষ্ঠ রূপটি দিতে পারে না তার কারণ আরও একটু তলাইয়া দেখিতে চেটা করিব। কারণ আমরা নির্দ্ধেশ করিয়াছি এই যে, সে রকম সাহিত্য বিশেষ দেশে ও কালের মধ্যেই একাস্ত আবদ্ধ, বিশের হাওয়া, উদার উন্মুক্ত জীবনের বহুল তরঙ্গ তাহার মধ্যে থেলিয়া যায় নাই, স্পষ্টকে মাহ্মমক্ত তাহা সমগ্র বিশের মধ্যে ধরিয়া দেখে নাই। এইজ্ব বটে, কিন্ত ইত্যুই সব নয়, অথবা ইহার আছে একটু গভীরের অর্থ, সেটি ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন। কারণ, বিশ্বভাব মানে Cosmopolitanism নহে। সকল দেশের সকল যুগের সাথে মিলামিশা পরিচয়াদি থাকিলেই যে সাহিত্য মহনীয় হইয়া উঠিবে, আর না থাকিলেই যে গ্রাম্য হইয়া পড়িবে এমন কোন কথা নাই। Cosmopolitanism

জিনিষটি বিশেষভাবে আধুনিক যুগের কথা। আধুনিক কালে সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে যতথানি আদান-প্রদান ও ঘনিষ্ঠতা সম্ভব হইষাছে পুর্বের তাহা কিছুই ছিল না। আধুনিক আমরা প্রাচীনতর যুগ প্রাচীনতর সভ্যতা-সকলের কথা যত জানিয়াছি, যত আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছি, আমাদের পিতৃপুক্ষদিগের পক্ষে সে রকম কিছু সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীনদিগের সাহিত্য গ্রাম্য বা নগণ্য এমন কথা কে সাহস করিয়া বলিবে? তুর্গেনিয়েভ, আমিয়েল, লেকস্ত দ'লীল, অথবা আরও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে পিয়ের লোতি, আধুনিক যুগেই জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। দাস্তে, হোমর, বাল্মীকি, বা প্রাচীনতম বৈদিক ঋষিগণ, কেহই ইহাদের মত দেশের দেশের যুগের যুগের বার্ত্তা খুঁজিয়া বেড়ান নাই, অথচ তাঁহারা যে বিশ্বসাহিত্যকে স্কৃষ্টি করিয়া গিয়ছেন তাহার অক্রপ কিছুও কি আধুনিকগণ দিতে পারিয়াছেন?

বিশ্বভাব অর্থ দেশ ও কালের বন্ধন অতিক্রম করা। এখন, মাহ্র্য যে দেশে ও কালে আবন্ধ তার মূল কারণ এই যে দে এমন একটি বৃত্তি, ধর্ম বা প্রতিষ্ঠানকে ধরিয়া বসিয়াছে যাহার স্বভাবই হইতেছে দেশ ও কালের মধ্যে খণ্ডিত হইয়া থাকা। বাহিরের জীবন, জগতের সাথে মিলামিশা, নানা দেশের নানা যুগের অন্থভৃতি উপলন্ধির সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা এই সন্ধীর্ণতাকে ভাঙ্গিয়া অনেকথানি তরল করিয়া আনিতে পারে কিন্তু একেবারে দূর করিতে পারে না, সেজলু চাই নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করা, ভিতরের কিছু পরিবর্ত্তন করা। এই ভিতরের ভাব যে পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই, দে যদি সমন্ত ভূমগুল চিষয়াও বেড়ায় তবুও প্রকৃত সার্ক্ষভৌমিকতা বা বিশ্বভাব সে বেশী কিছু পাইবে না। স্থতরাং চাই বাহিরে নয়, অন্তরেই বিশ্বস্তাকে পাওয়া। আর সেজলু কাটাইতে হইবে তিনটি বন্ধন, পার হইয়া যাইতে হইবে তিনটি বন্ধন,

ঋষি ভনংশেফ যেমন বলিয়াছেন বঙ্গদেবের আছে তিনটি পাশ, এই তিনটি পাশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে, তবেই মাত্রব উঠিয়া বাইবে वकरणत व्यनस्थ श्रमादत, रम भारेदि कीवदनद य व्यमीय व्यमाध दममागद । এই তিনটি বন্ধন কি ? তাহা হইতেছে দেহের বন্ধন, প্রাণের বন্ধন, মনের বন্ধন। কবির সাহিত্যিকের পক্ষেও আছে এই একই রকম তিন বন্ধন। প্রথম দেহের বন্ধন অর্থাৎ স্থুলদৃষ্টি, শুধু ইক্রিয়-অমুভৃত্তি--বাহিরটিকে, আকারকে, চোথে যাহা দেখা যায়, ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা স্পর্শ করা যায় তাহাকেই একান্ত সভ্য বলিয়া ধরা, তাহারই আলেখ্যটুকু রচনা করা। সাহিত্যে ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছে Realism বা বস্তুতান্ত্রিকতা। চর্ম্মচক্ষে যে জিনিষ্টি যেমন দেখা যায়, কেবল সেই জিনিষ সেই ভাবে দেখাইতে হইবে, অর্থাৎ শিল্প হইতেছে প্রকৃতির ফটোগ্রাফ, ইহাই বস্তুতান্ত্রিকের শিল্পস্ত্র। বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে যে-সব আপত্তি তোলা হুইয়াছে বা হুইতে পারে তাহা আমরা এই এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারি যে উহা প্রকৃত সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্যকে জন্ম দেয় নাই, দিতে পারে না। কারণ বিশ্বকে সমগ্রকে পাই কোথায় ? তাহা বাহিরে নয়, দেহে নয়। একাস্ত বাহির যেটি, যাহা শুধু দেহ, দেটি ভেদের ঘন্দের থণ্ডের সঙ্কীর্ণের ক্ষেত্র। বিশ্বের দেহগত মিলন বা সামঞ্জস্ত একটা আছে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা দেহেরই মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ সে জিনিষটির থোঁজ किছ পাইব না। ইহা সাধকের কথা, শিল্পীরও এই একই কথা। य निम्नी ७४ वांश्वि नहेशा चाट्यन, जांशांक वाधा श्रेश वित्नय ताता, বিশেষ কালের মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়—দে শিল্পীর অপর নাম প্রত্নতাত্তিক, তিনি শিল্পের মালমশলা জোগাইতেছেন বোধ হয়, কিন্তু কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিতেছেন না। রবিবর্ণার চিত্র কোনদিন বিশ্বসভায় স্থান পাইবে না; কারণ সেখানে পাই ভারু খোলদ, প্রাণ নাই, তাই সে খোলস কিছুত্তিমাকার বলিয়া অনেকের কৌতূহলটুকু উদ্রেক করিতে

পারে, কিন্তু হাদয় কথন স্পর্শ করে না। জোলা (Zola) বা গঁকুর (Goncourt) যদি সে সভায় স্থান পান তবে বস্তুতান্ত্রিকতার জন্ম নয়, বস্তুতান্ত্রিকতা সন্থেও স্থুলের উপর জোর দিলেও, তাঁহারা স্থুল ছাড়া আর-একটা জিনিষের কিছু সন্ধান পাইয়াছেন যাহা বিশ্বের কিছু আপনার, কিছু নিকটতর।

তাই বস্তুতান্ত্রিকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন ভাবতান্ত্রিক। দেহ নয় কিন্ধ প্রাণের জীবনের চিত্তের হৃদয়ের আবেগেরই মধ্যে বিশ্বের মিলনভূমি। তাই Materialismএর বিৰুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে Vitalism, Realism বা Naturalismএর বিৰুদ্ধে Idealism বা Romanticism— হীকেলের বিরুদ্ধে বের্গসন, মোপাসাঁ ও থেওফিল গোতিয়ে'র বিরুদ্ধে পল ভেবলেন। কিন্তু এই ভাবতান্ত্রিকতা, এই প্রাণ বা চিত্তাবেগকেও একান্ত করিয়া লইলে যে আমরা প্রকৃত বিশ্বসাহিত্য পাইব তাহা নয়। দেহের উপর প্রাণ বটে, প্রাণের মধ্যে স্বষ্টি অনেক্থানি মুক্তি ও প্রসার পাইয়াছে কিন্তু এখানেও বিশ্বের মিলনস্থান নয়। প্রাণ হইতেছে মান্নুষের দ্বিতীয় বন্ধন। প্রাণ চিত্ত ও হাম্যাবেগের উপর একাস্ত নির্ভর করিয়া যে কবিতা স্ট হইয়াছে তাহা আবিল উচ্ছুৰ্খল, তাহার মধ্যেই পাই অতিমাত্র ব্যক্তিত্ব—মুদ্রাদোষ ( Idiosyncrasy, fancy )। কাজেই তাহা বিশ্বের উদার প্রাণের কথা নয়। প্রাণাবেগের দাস যে কবি তিনি নিজের সাময়িক অমুভবের কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহার অহংবৃত্তি—হৃদয়ের গ্রন্থি—যে সন্ধীর্ণ দেশ ও কালটি বিরিয়া আচে ্সেইটিকে অতিকায় করিয়া দেখে। বিশ্ব তাঁহার সহিত প্রতিফলিত হইবার স্থযোগ পায় না। তিনি বড়জোর একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের কবি হইয়া উঠেন।

তাই সাহিত্যে আর-একটা আদর্শ আমরা দেখিতে পাই, যাহা প্রাণের চিত্তের কুয়াসাকে ছাড়াইয়া দাড়াইতে চাহিয়াছে মন বুদ্ধিকে ভর করিয়া, যাহা চাহিভেছে চিম্ভার ধীর স্থির নির্ম্মলতা উদারতা। প্রাণের চিম্ভাবেগের রাজ্যে যতথানি উচ্ছু খলতা আবিলতা দম্ব সমীর্ণতা সম্ভব, চিম্ভার রাজ্যে তাহা তত কিছু সম্ভব নয়। এই রাজ্যে উঠিয়া গেলে একটা উদাসীনতা অহমিকার অভিমাত্র-ব্যক্তিষের গণ্ডী কাটাইয়া স্থান পাই ম্কুতর আয়তনে। প্রাচীন সাহিত্যে—গ্রীক লাতিন সংস্কৃত সাহিত্যে যে এতথানি উদারতা বিশালতা সার্বভৌমিকতা পাই তাহার কারণ কি ইহাই নয় যে সে সাহিত্যের মধ্যে রোমাণ্টিকের ভাববিলাসিতা, রাজসিক প্রেরণার অস্মিতার তীব্র উগ্র স্কৃতরাং ঘনীভূত সম্কৃতিত একটা রাগ নাই—সে সাহিত্যের মূলকথা হইতেছে objective personality? অন্ত কথায়, ক্লাসিকাল বা বৃদ্ধিতম্ব সাহিত্য—Classicism কি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ নহে?

আমরা বলি, না। বৃদ্ধি সাহিত্যের গায়ে একটা সান্ত্রিকতা শাস্তি
প্রসাদগুণ লেপিয়া দিতে পারে, তাহাকে বৈচিত্র্যপূর্ণও করিয়া ধরিতে
পারে কিন্তু সে সান্ত্রিকতা, সে শাস্তি, সে প্রসাদগুণ, সে ধরণের
উদারতাকে কেমন ফাঁপা অস্কঃসারশৃত্য বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মাগুসাগরের
একটা ভাসা ভাসা উপর-উপরের বিক্যারিত হাসি কিছু পাইতে পারি
কিন্তু পাই না সাগরের প্রকৃত বিরাটিত্ব, বিপুলত্ব, তাহার অনবধারণীয়তা
—ইদ্কেয়া ইয়াত্বয়া বা। শুধু চিস্তার, মন্তিক্ষের বিচারের, তর্কের সহায়ে
সাহিত্য যে গড়া হয় তাহা আমরা যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্লাসিকাল
হইতে পারে হউক, কিন্তু তাহা ক্লাসিক নয়, বিশ্বসাহিত্যে নয়—তাহা বিশ্বসাহিত্যকে বিশ্বসৌন্দর্যকে ধরিয়া দেখাইতে পারে না। বিশ্বসাহিত্যের
কাঠামোকে সে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের যে প্রাণ যে
নিভূত সন্তা তাহা দিতে পারে না। কারণ বৃদ্ধির কান্ত সাজাইয়া গুছাইয়া
ধরা—আবিদ্ধার করা নয়। ইন্দ্রিয়-পরিচয়, স্থুল প্রতীতি, চিত্তের অমৃভব
যে মশলা জোগাইতেছে বিচারবৃদ্ধি তাহাকেই ধরিয়া আপ্রম করিয়া

খেলিতেছে। স্থতরাং স্থূল ইন্দ্রিয়ের চিত্তের যে খণ্ডতা যে অভাব ষে ক্রটি, বুদ্ধির কাব্দে তাহা মিশ্রিত থাকিবেই। তারপর বুদ্ধির ধর্ম্মই হইতেছে কাটিয়া ভাগ ভাগ করিয়া দেখা, বিশ্বকে সে দেখে বিশ্লেষণ ক্রিয়া, সম্ভকে সে যুগপৎ দেখে না, একই বিশাল একছের মধ্যে ধরিতে পারে না। মোট কথা এই, বিচারবৃদ্ধি হইতেছে— উপনিষদ যেমন বলিতেছেন, সত্যের মুথে হিরণায় পাত্র, সত্যের ম্বন্ধকে সে দেখাইতে পানে না সে যাহা দেখায় তাহা হইতেছে সত্যাভাস—সত্যের গৌণ প্রকাশ, বাহিরের চাক্চিক্য, তাহার থণ্ডিত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন রশ্মি। বুদ্ধির সহায়ে বিশ্বের সহিত একটা চলনসহি পরিচয় স্থাপন করিলেও করিতে পারি কিন্তু তাহা প্রকৃত মিলন নহে। Classicism তাই স্থন্দর শোভন কথার, শিক্ষার উপদেশের ভাণ্ডার সহজেই হয় কিন্তু বস্তুর বহস্ত, বিশ্বের সাথে নিগৃঢ একাত্মতা দেওয়া তাহার পক্ষে চন্ধর। গ্রীক লাতিন সংস্কৃত বা ফরাসী সাহিত্যে যে classicism বা বৃদ্ধিবৃত্তির মনীষায় স্থিতধীর অসামান্ত প্রভাব দেখি এবং সেইজন্ম বলি এই বৃত্তিই সেই সকলকে ক্লাসিক সাহিত্যরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে—দে জিনিষটি বাহিরের কথা মাত্র। আর একটা গভীরতর বৃত্তি এই বৃদ্ধিবৃত্তির পিছনে থাকিয়াই ইহাকে উদ্রাসিত মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে—বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে আশ্রয় বা নিমিত্ত মাত্র।

দেহ প্রাণ মন বাহিরেরই জিনিষ। একান্ত যাহা দেহ, একান্ত যাহা প্রাণ, একান্ত যাহা মন তাহা হইতেছে প্রধানতই ভেদের স্থতরাং দদীমের ক্ষেত্র। আত্মাই হইতেছে একমাত্র ভিতরের বস্তু, আত্মাই বিশেব কেন্দ্র। স্পষ্টির যে বৈচিত্র্য নানা বিশেষত্ব, আত্মার মধ্যেই তাহার একত্ব, বিপুল জমাট দামঞ্জভা। আত্মাকে যদি ধরিতে পারি তবে দেইসক্ষেই বিশকেও সহজে অব্যর্থভাবে আলিক্ষন করিতে পারিব —তত্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বাং বিজ্ঞাতম্। অর্থাৎ স্থল√ই ক্রিয়াছভৃতি নয়,

ভাবাবেগ নয়, চিস্তাকৌশলও নয়—বিশ্বসাহিত্যের ব্রম্ম চাই দিব্যদৃষ্টি। বিশ্বসাহিত্য Realistic নহে, Romantic নহে, Classicalও নহে, বিশ্বসাহিত্য হইতেছে Revelatory. Revelation বা দিব্যদৃষ্টির মধ্য দিয়া যথন বিশেষ জিনিষকে দেখি তথন সে জিনিষ আর বিশেষ থাকে না, তাহা হইয়া উঠে সমগ্র; দেশ কাল পাত্র তথন হইয়া উঠে জসীমের শাসনের সমস্ভেরই বিগ্রহ—কারণ দিব্যদৃষ্টিই দিতে পারে সভ্যের সভ্য যে মহাসভ্য, সৌন্দর্য্যেরও সৌন্দর্য্য যে মহাসৌন্দর্য্য।

দেহের, স্থুল ইন্দ্রিয়-অয়ভ্তির মধ্যেও আছে এক মহা সত্য, মহা সৌদর্শ্য, এক বিশ্বমৃত্তি; প্রাণের চিত্তের অয়ভবের মধ্যেও আছে আর-এক বিশ্বভাব। মনের বৃদ্ধির বিচারের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বিশ্বের আর-এক বিভৃতি। কিন্তু সে বিশ্বভোতনা দেহের প্রাণের মনের নিজস্ব ধর্ম নহে—দেটি হইতেছে এই এই ক্ষেত্রে আত্মার ছায়া বা আবির্ভাব। বিশ্বসাহিত্যের জয়্ম দেহকে প্রাণকে মনকে—দেশ ও কালকে যে অগ্রায় করিতে হইবে তাহা নয় কিন্তু সে-সকলকে দেখিতে হইবে এক তৃরীয় ন্তর হইনে তাহা নয় কিন্তু সে-সকলকে আনন্দ ইন্দ্রিয়বিলাসের কবি হইয়া, বাল্মীকি স্থায়ের ভাববিম্ম্বভার কবি হইয়া, আর বেদব্যাস চিস্তাশক্তির কবি হইয়াই সকল দেশের সকল য়ুগের কবি।

আমরা প্রাক্ত ও প্রকৃত সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম। একমাত্র প্রকৃত সাহিত্য তাহাই বাহা জিনিবলৈ—বে জিনিবই হউক না কেন— জিনিবকে দেখিতেছে—স্পিনোজার মহাবাক্যে—sub specie aeternitatis—অনস্তের ভাব দিয়া। প্রকৃত বা বিশ্ব সাহিত্যের ইহাই মূলকথা; sub specie aeternitatis—এই জিনিবটি বেখানে পাই সেখানে স্বল্পমণ্যশু ধর্মশু ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। বাল্জাক যে Realism-কে আশ্রেষ করিয়াছেন তাহার মধ্যে, ভিক্তর হিউলোর Romanticism এর মধ্যে, লেকস্ক দ'লীল (Leconte de Lisle) -এর
মধ্যে এই জিনিষেরই কিছু আভাস পাই, তাই সকল দোষ সকল
ক্রেটি সন্তেও আমরা অফুভব করি ইহাদের মধ্যে স্বপ্ত ব্রহ্ম যেন জাগিয়া
উঠিয়াছেন, বিশ্বের কি এক প্রাণ তাঁহাদের স্পষ্টির মধ্যে থেলিতেছে;
তাই বিশ্বের কবি বলিয়া ইহাদিগকে সম্বর্জনা করিতে আমাদের
ছিধা হয় না।

কোন বিশেষ জাতির সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা। মাওরিদের বা সাঁওতাল-ভীলদের মধ্যে খুঁজিলে যে স্থানর প্রাণশ্রশা গাথা পাওয়া যায় না এমন নয়; অসভ্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিয়া স্থসভ্য শিক্ষিত জাতির সাহিত্যের মধ্যে প্রায় সর্ব্বএই পাই এক রকম উচ্চশ্রেণীরই সাহিত্য, কিন্ধু সে সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য কি না, যদিও হয় তবে কতথানি, এ প্রশ্ন করিবার আছে। জিজ্ঞাসা করিবার আছে, বান্তব্বাথার্থ্য ভাববিম্ম্বতা চিস্তাচাতৃরী পার হইয়া অন্তর্বাত্মা, ভাগবত কাব্যপুরুষের, বরুণদেবের দেশকালপাত্রাতীত বিপুল মহাদৃষ্টির ভিতর দিয়া—sub specie aeternitatis—বন্তবেক ভাবকে চিন্তাকে, দেশকে কালকে পাত্রকে কবি দেখিতে পারিয়াছেন কি না, স্কলন করিতে পারিয়াছেন কি না—প্রাকৃতকে অতিপ্রাকৃতের মধ্যে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন কি না।

প্রবাসী: বৈশাখ, ১৩২৬

## মিস্টিক কবি

আধুনিক কালে এক শ্রেণীর কাব্যকে Mystic School নাম দেওয়া হইতেছে। স্থতরাং বলা বাহুল্য একটা কিছু সাধারণ গুণ বা ধর্ম এই मच्छानारम् कविरानत भाषां लाकि नक्षा कविमास्त्र, अवः मिडकारे अरे সাধারণ নামটি দিয়াছে। এখন, সে জিনিষটি কি ? ইংরাজি 'মিসটিক' কথার অর্থ গুহু, রহস্তপূর্ণ—যাহা অপরিচিত, দূরে দূরে, সহজ সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায় না, নিত্যনৈমিত্তিক অহভৃতি-উপলব্ধির মধ্যে ধরা যায় না। ফলত দেখি এই মিস্টিক কবিগণ যাহা বলিয়াছেন, ভাহা হইতেছে আধ্যাত্মিক বিষয়, ভিতরের অন্তরাত্মার কথা। স্থল**জগতের** कर्मा की वटन व किएक देशा विषे तन नाहे, माधारण मायूरवर महस्रक का নিত্যপরিচিত ভাবের রুত্তির প্রেরণার ঘাত-প্রতিঘাত কিছু দেখান নাই, মাত্রুষ তাহার মানবীয় প্রকৃতি লইয়া কি করিতে চায় সেটি তাঁহারা বিবেচনাযোগ্য মনে করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন **স্ক্রজগতের** কথা, ইন্দ্রিয়ের বহিন্মুখী গতিকে টানিয়া ফিরাইয়া তাঁহারা অতীক্রিয়ের দিকে চালাইয়া দিয়াছেন; মামুষের সহিত প্রকৃতির সহিত তাঁহারা অশবীরী দম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে চাহিতেছেন আত্মাকে আত্মার ভিতর দিয়া, মামুষকে ভগবানের ভিতর দিয়া—ইহকে অমুত্রের আভায়, সাস্তকে অনস্তের ছোতনায়।

স্থতরাং এমন জিনিষকে, সাধারণ মাস্থবের কাছে যাহা কঠিন, তুর্ব্বোধ্য, গুহু, তাহাকে যে মিস্টিক নাম দেওয়া হইবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মাস্থবের পরিচয় বিশেষভাবে এই জগতের, স্থুলের, দেহের সঙ্গে। তারপর অধ্যাত্মের কথা; স্বাজগতের, ভারবােকের

বিষয় প্রাচ্যে যতথানি সাধারণের সম্পত্তি, ইউরোপে তেমন নয়।
ইউরোপে যে এ রকম কাব্যকে মিস্টিক বা রহস্তজ্ঞনক বলিবে তাহা
আক্রেগ্রের নয়। ইউরোপ বেশীর ভাগ চিনে, জানে কর্মজগতের কথা,
ইহের এপারের যে সমস্ত অন্থভব উপলব্ধি—ইউরোপের ঘাহারা শ্রেষ্ঠ
মনীয়ী কবি তাঁহারা এই সকলকেই ফলাইয়া দেখাইয়াছেন; মান্থরের
সহিত আর-এক জগতের সম্বন্ধের কথা তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্প লোকে
এবং অল্পই বলিয়াছেন। তাই না পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য চির্দিন
the Mystic Orient এই নামে অভিহিত হইয়া আদিয়াছে!

স্বতরাং দেখা যাইতেছে Mysticism হইতেছে যাহা Realism, বাস্তবিকতা—তাহার বিপরীত। বাস্তব কথাটি এখানে একটু ব্যাপক चार्थ हे नहेर्ए हहेरत। वाखव क्वित छाहाहे नम्र माहा এक्विता अफ বা স্থুল। প্রাণের আবেগ, মনের ভাব, বৃদ্ধির চিস্তা--এ-সব জিনিষ সকলেরই স্থপরিচিত, সাধারণ মামুষ ইহাদিগকেও বাস্তব বলিয়াই জানে, অহুভব করে। একিলিসের শৌর্যা, রোমিও-জুলিয়েতের প্রেম, ইয়াগোর ঈর্বা, রোদরিগের (Rodrigue) মর্য্যাদাভিমান, অথবা হোরাদের ( Horace ) স্বদেশপ্রীতি, নিম্ন-ইউরিয়লের ( Nisus and Euryalus) বন্ধুত্ব, বামের পিতৃভক্তি, সাবিত্রীর পাতিবত্য-এ সকলই মাহুষের সাধারণ বুদ্ধি, এ সকলই হইতেছে এ জগতের, ইহমুখী। ইহাদের মধ্যে সৃষ্ণ, অতীব্রিয়, ওপারের কিছু নাই, তাই বাস্তব—অর্থাৎ মিন্টিক নয়। শুধু মান্ত্রকে কেন, স্ষ্টিকে প্রকৃতিকেও এই বাশ্তবতার দিক হইতে দেখা যাইতে পারে: খোলা চোখে সহজ ভাবে সকলে যেমন (मार्थ। त्नक्षशीयद्वेद 'the floor of heaven inlaid with patines of bright gold', কালিদাদের 'ভাগীরথী নির্বারশীকরাণাং ৰোঢ়া মুহু: কম্পিতদেবদারু:' খুব ম্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সাধারণ কথাই কি নয় ? এখানে ফুর্লক্য প্রহেলিকা কিছু নাই, বাহিরের ছাপটি চোথের পদার

উপর যেমন পড়িয়াছে তাহারই আলেখ্যখানি। ওপারের, ঠিক চোথে যাহা দেখা যায় না, এমন বাস্তবের অতীত জিনিষ কিছু পাই না— ইহা Realismই।

কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মপ্রশেক, ভগবৎ-কথা হইলেই যে তাহা মিন্টিক হইবে এমনও নয়। কারণ, ধর্ম ভগবান সম্বন্ধে কতকপ্তলি মোটা ভাব সকল মান্ববেরই মধ্যে আছে। মান্ববের অস্তাস্ত সাধারণ বৃত্তির স্তায় এটিকেও একটি সাধারণ বৃত্তি বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। পরলোকে বিশাস, ভগবানে ভক্তি, দেবদেবী বা অদৃশ্ত শক্তির পূজা, এ-সকল জিনিষ না-কোন রকমে মানবপ্রকৃতির অতি পরিচিত বিষয়। এ-সকল জিনিষ মান্থমাত্রই ন্যাধিক পরিমাণে চিনে, জানে, অন্থত্তব করে। ইহাদের মধ্যেও কল্ম কিছু নাই, অতীক্রিয় আর-এক জগতের রহস্ত কিছু নাই—এ-সকল এ জগতেরই কথা, তবে একটু উপরের দিকে চক্ষ্ ফিরাইয়া চাওয়া মাত্র। 'হে ভগবান তুমি আছ, আমায় উদ্ধার কর'—ইহা সহজ্ব প্রাণের স্থলভ উচ্ছাুস। যে ভাব লইয়া, যে স্তরে দাঁড়াইয়া আমরা বলি

আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে

ভূধর সলিল গহনে,

প্রায় সেই একই ভাব, একই স্তর হইতে আমরা আবার বলি

রাত পোহাল ফরসা হল

ফুটল কত ফুল—

উভয়ই স্পষ্ট সাধারণ সর্বজন-অন্থত্তা কথা। উভয়েই এ জগতের, প্রাক্ততের, প্রত্যক্ষের—পার্থকা শুধু এইটুকু, এক স্থানে উহার মধ্যেই ডুবিয়া মজিয়া আছি, আর-এক স্থানে দৃষ্টি একটু উপরের বা ভিতরের দিকে দিয়াছি; কিন্তু প্রতিষ্ঠা একই, অন্থভৃতির ধরণটি একই। এ জগৎকে ছাড়িয়া দিই নাই, আর-একটি লোকে উঠিয়া তবে এ-জগৎকে ও-জগৎকে স্পষ্টকে দেখি নাই।

অক্তদিকে, তত্ত্বকথা দার্শনিক তথ্য হইলেই যে অধ্যাত্ম বা মিস্টিক হইবে তাহাও নয়। কারণ, দার্শনিক রহস্তকে মানেন না, তাঁহার কাজই হইতেছে বৃদ্ধির কাছে তাহাকে সরল সহজ স্থম্পাষ্ট করিয়া ধরা। বিচারের লজিকের মানদণ্ডে সকলকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সাজাইয়া তিনি দেখেন। যেমন হইয়াছে বা হইতে পারে, এ জগতের যেমন ধরণধারণ, ঠিক সেই রকমেই সত্যকে উপস্থিত করেন—ইহারই নাম প্রমাণ। অঘটন, অত্যাশ্চর্যাকে স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে না বসাইয়া দিতে পারিলে তাঁহার স্বস্তি নাই। ফলত, দার্শনিক বৃত্তি বা শুদ্ধ বিচারবৃদ্ধি যাহা জড়বস্তুকে জড় হিসাবেই দেখিতে চায় না, যাহা চায় বস্তুর ভিতরের সাধারণ অবস্তু ( abstract ), তাহা বাস্তবিকতারই উন্টা দিক, তাহা চলিতেছে থেলিতেছে বাস্তবিকতা—Realismকেই ঘিরিয়া। দর্শনও বস্ততম্ব, তাহা মিদটিক নয়। কাণ্টই পড়ি বা শহরই পড়ি-তাহা যতই কেন আর-এক জগতের—noumenonএর, ব্রন্ধের কথায় ভরপূর হউক না, মনে হয় দে-সকলে এ জগতেরই ছাপ লাগিয়া আছে। খুব নূতন, খুব অপ্রত্যাশিত—গুহু কিছু—দেখানে পাই না। যে সহজ গরলে ভরিয়া উঠিল, দে গরলে অব্যর্থভাবে কেমন করিয়া মরিল দেসদিমোনা, ঠিক সেই সহজ বৃদ্ধিকে আর-একটু শাণিত করিয়া লইলেই বুঝিব, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা—এ কথার মানে কি। শঙ্কর অতীন্দ্রিয় ব্রন্ধের কথা বলিয়াছেন, শেক্সপীয়র প্রাক্তত প্রাণের একটা স্থূল প্রবৃত্তির কথা বলিয়াছেন—কিন্তু তুইই এক ধরণে, অর্থাৎ তুয়েরই ধবণ (method) Realism, তাহা Mysticism নহে। কালিদাসের মত তুমি বল

আর শহরেরই মত বল

জনং পৰবদত্যস্কং পৰাপায়ে জনং ক্টম্। যথাভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে ক্টপ্ৰভঃ॥

এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়েরই মধ্যে পাই এক ভাব—ক্ট করিয়া সাধারণের অন্তভূতির সহিত মিলাইয়া ধরার প্রয়াস। প্রথমটি তৃমি আমি সকলেই বৃঝি, অনায়াসে ধরিতে পারি; বিতীয়টি আধ্যাত্মিক কথা হইলেও আমরা সকলেই সেই একই রকমে হাদয়ক্ষম করিতে পারি, তা আমরা যতই প্রাকৃতজন হই না কেন।

Mysticism আর-এক জগতের কথা, সত্য বটে—কিন্তু ততথানি আর-এক জগতের কথা নয় যতথানি আর-এক জগতের ভিন্সমায় কথা বলা। রবীক্রনাথ আধ্যাত্মিকতার ওপারের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভের্লেন (Verlaine) বলিয়াছেন বিশেষভাবে এ জগতেরই অহুভৃতির কথা, অথচ ভের্লেন হইতেছেন মিস্টিকদিগের রাজা। অন্ত কথায়, Mysticism জিনিষটি ঠিক ঠিক এক মতবাদ নয়, ম্লত এটি হইতেছে একটা ভাব, প্রাণের এক রকম ধাত, দেখিবার এক ভঙ্গী। ইহা নির্ভর করে মানুষের প্রকৃতির স্বভাবের এক বিশেষ গড়নের উপর। সেগড়নটি কি ?

মান্থবের মধ্যে আছে তৃইটি বুজি, তুইটি টান। এই তুইটিই আছে যুগপৎ, তৃইটিই প্রবল—তবে যেটি যাহার মধ্যে প্রবলতর হইরা উঠে, যেটির উপর যাহার সভা কিছু ঝুঁকিয়া পড়ে, সেইটির রঙে ভঙ্গিমার তাহার সকল দৃষ্টি স্বষ্টি রক্ষিয়া গড়িয়া উঠে। একটি হইতেছে অনস্তের দিকে টান, আর-একটি সাস্তের দিকে; একটি ওপারের দিকে, আর-একটি এপারের দিকে। যে দিকটা মান্থবের থোলা, সাস্তকে এপারকে চাহিয়া, তাহা লইয়াই মান্থব Positivist, Realist—বস্তুতন্ত্র; আর ধেদিকে চাহিয়া রহিয়াছে অনস্তের ওপারের উদ্দেশে, তাহা লইয়াই সে

Idealist বা মিস্টিক। সাজ্ঞের ভাবে প্রণোদিত হইয়া সে চায়, য়ে জ্ঞিনিষ জানিতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া জানিতে, যে জিনিষ ধরিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া রাখিতে। তাহার জগৎটি হইবে স্থলীম, একটা যথানির্দিষ্ট রেখার ঘের উহাকে বেড়িয়া থাকিবে ; শুক্ত, নিরেট, নড়চড় হয় না এমন স্থানই তাহার বাসভূমি; যে জিনিষপত্র লইয়া তাহার কারবার তাহাও তরল বাষ্ণীয় কিছু হইবে না, নিজের হাতের মৃঠির মধ্যে সকল জিনিষ সে পুরিষা রাখিতে চায়। যাহা কিছু ক্ষীণ মূলিন অস্পষ্ট ছায়াময়, যাহা কিছুর মধ্যে সন্দেহ ছিধা অনিশ্চয়তার লেশমাত্র দেখা যায় সে সকলে তাহার তৃষ্টি নাই। সে ভালবাসে মধ্যাক্রে দীপ্ত ছটা। ইহাই হইতেছে মান্নবের মধ্যে আছে যে Positivist বা বস্তুতান্ত্রিক। অন্তপক্ষে তাহার ভিতরে আছে যে অনস্তের ভাব, সে নিথর স্থির স্থাণু কিছু চায় না, সে সর্ব্বদাই চায় গতি, সীমাকে সে চলে অতিক্রম করিয়া, তাহার চক্ষু পড়িয়া আছে যাহা দেখা যায় না তাহার প্রতি, তাহার হাত তুথানি প্রদারিত যাহাকে ধরা যায় না এমন জিনিষের উদ্দেশে। তাহার অভিজ্ঞা, তাহার পরিচিত ক্ষেত্রটির চারিধার দে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; তাহার জগতৈর কোন বেড়া নাই, তাহার দিক্চক্রবাল সরিয়া সরিয়া ক্রমে ছায়াময় অদুশু হইয়া গিয়াছে—মিশিয়া মিলাইয়া অ-জানার অ-পাওয়ার ওপারে। জিনিষকে বড় কাছে কাছে বাখিলে, তাহার সব জানিয়া বুঝিয়া ফেলিলে, একটা বিশেষ বিগ্রাহের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া ধরিলে, তাহার সৌন্দর্য্য রহস্ত রোমান্স কিছু থাকে না—তাই সে রাথে দূরে দূরে, সমূথে একটা ঝিলিমিলি টানিয়া দিয়া। মাহ্যের মধ্যে মিদ্টিক যে, তাহার কাছে মধ্যাহ্রের তপন বড় রুঢ় कक---সে ভালবাসে গোধুলির আলোছায়া-মিশ্রণ।

তাই বলিয়া মিদ্টিক যে কল্পনার মান্না-রচনার দাস, তিনি থে সত্যকে সাকাৎ দেখেন না, উপলব্ধি করেন না, এমনও নয়। মিদ্টিকের

অমুভূতির, স্ষ্টের মধ্যে সে রকম একটা আভাস পাই বটে, যেন কেমন ধোঁষা ধোঁষা, কুয়াশায় ঘেরা, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভাব-সত্যকে তিনি যেন ধরিতে পারেন নাই, সেইদিকে উন্মুখ হইয়া আছেন, এখনও অন্ধকারেই হাতড়াইতেছেন আর অনুমানে তাঁর মনগড়া একটা প্রতিবিম্ব কিছু স্বজন করিতেছেন। কিন্তু ঠিক তাহা নয়। এ রক্ম ষে আপাতত বোধ হয় তাহার একটা গভীর কারণ আছে। মিস্টিক সত্যকে সাক্ষাৎ দেখিতে, উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু সে সাক্ষাৎ দৃষ্টিকে তিনি চোথে দেখার ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে চাহেন না। সত্যের মধ্যে, বস্তুর অন্তরাত্মায়, তাহার নিগৃঢ় সৌন্দর্য্যে আছে যে একটা অনস্তের ভাব তাহা যে অনির্বাচনীয়; তাহাকে স্থুলের প্রকাশের মাহুষের এই খণ্ডিত অসম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণ মালমসলায় ঢালিয়া গড়িলে সে অনির্বচনীয়ত্ত যে সবই নষ্ট হইবে, সত্য উপলব্ধির বিরুদ্ধাচরণই করা হইবে। তাই বাক্য वन, इन्म वन, दः वन, दिश वन-- अनकत्व जाशास्त्र चून सर्गाज्य কাটাছাঁটা ধরাবাঁধা গড়নে রচিলে চলিবে না। অসীমকে অনস্তকে যথায়থ দেখাইতে হইলে সীমার সাস্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইকে वटि, किन्दु तम मीमात मास्त्रत मूथ थूनिया ताथिए इहेरत, छाहारमत উপর যত অল্প জোর দেওয়া যায় তাহাই করিতে হইবে। ইহাই হইতেছে মিস্টিকের শিল্পস্ত্ত। মিস্টিক যে তাঁহার সত্যের উপলব্ধিকে একট হেঁয়ালির ছন্দে প্রকাশ করেন, একটা পাতলা অবগুণ্ঠনের মধ্যে ধরিয়া দেখান, তাহা তিনি ইচ্ছা করিয়াই করেন, অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, ভিতরের এই ভাব, এই প্রয়োজনের টানেই করেন যে, অনম্ভকে অব্যক্তকে অনম্ভের অব্যক্তের মতন করিয়াই লোকের সন্মুখে ধরিতে হইবে—নতুবা সে অনম্ভের উপলব্ধির সার্থকতা কি ?

প্রাচীন কবিতার ও আধুনিক কবিতার পার্থক্যও ঠিক এইখানে।
প্রাচীন কবিগণ বিশেষভাবে এ-জগতেরই কর্মজীবনের কথা বলিয়াছেন,

শত্য বটে; কিন্তু তাঁহারা এ-জগতের কথাই বলুন, আর ও-জগতের কথাই বলুন, যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছেন এ-জগতের কাঠামো ও ভঙ্গী দিয়া, এইটিই হইতেছে তাঁহাদের প্রধান বিশেষত্ব—এ-জগতের স্থলের ভিক্সিমা অর্থাৎ বৃদ্ধি যে ভিক্সিমা চিনে, গড়ে। বের্গসন দেখাইয়াছেন ম্বুলে হড়ে যে বিক্তাস, যে শৃঙ্খলা, যে অতিনির্দিষ্ট অতিস্পষ্ট কাটাছাঁটা ভঙ্গী সেটি হইতেছে বিচারবুদ্ধিরই দান। বিচারবৃদ্ধিই জগতের কর্ম-জীবনের বস্তুকে এমন সীমায় সীমায় স্থসীম করিয়া ধরিয়াছে, তাহাকে এমন অকে অকে বাঁধা ও নিরেট, হাতের মধ্যে রাখিবার ব্যবহার করিবার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত জগৎ, জীবন, জগতের জীবনের সত্য নিগৃঢ় সত্য ধাহা তাহা সে রকম কিছু নয়—তাহা চির-চঞ্চল; বিশেষ সীমা, স্থম্পাষ্ট রেখা, একটা আরম্ভ ও একটা শেষ সেখানে কিছু নাই; একটির মধ্যে আর-একটি ঢলিয়া গলিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন কবিগণ কিন্তু এ ভাবে জগৎকে দেখেন নাই; বুদ্ধির কাছে স্ফুট করিয়া ধরিবার জন্ম, বৃদ্ধির কাঠামোর মধ্যেই তাঁহাদের অমুভৃতি উপলব্ধিকে গড়িয়া সাজাইয়া দেখাইয়াছেন। ক্লাসিক সাহিত্য এই ভঙ্গিমার চরম পরিণতি। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন যাঁহার। তাঁহাদেরই নাম রোমাণ্টিক কবি। জগৎ-সত্যের মধ্যে আছে যে একটা নিরবচ্ছিন্ন গতি, একটা চঞ্চল একটানা প্রবাহ, আলো-আঁধারের মিশামিশি লইয়া যে একটা অনির্দ্ধেশ্যের অসীমের অথত্তের অনির্বাচনীয় অভিব্যঞ্জনা, রোমাণ্টিকগণ কব্যিরচনায় তাহারই কিছু প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবুও রোমাণ্টিকগণ ক্লাসিক সাহিত্যের প্রভাব একেবারে এডাইতে পারেন নাই। ক্লাসিকগণের মত বস্ত্র-ব্দাতের উপর একান্ত কোর না দিলেও, তাঁহারা সেইদিকেই অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কর্মজীবনের কথা তেমন ৰলেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন প্রাণের ভাবের অহভব, তাঁহারা

দিয়াছেন প্রাণন্ধগতেরই দোলায়িত গতি, স্বপ্নলোকের আবেশ; ত্রুও সে প্রাণের ভাবুকতা খেলিয়াছে এ জগতের উপরই ভর করিয়া, তাঁহাদের স্বপ্নরচনা এই জাগ্রতেরই শৃষ্খলাকে অনেকখানি মানিয়া লইয়াছে। রোমাণ্টিকও বস্তুতান্ত্রিকেরই আর-এক মৃত্তি।

মিস্টিক কবি রোমাণ্টিকের শেষ পরিণতি। জড়জগতের, এপারের ওজন-করা বস্তু আর কাটাছাঁটা ধরণধারণ সব তিনি বদলাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাই তিনি চাহেন তত্ত্বের কথা, ভাবের জলিমা। বৃদ্ধি দিয়া বৃঝা, ক্ট জাগ্রত করিয়া ধরা তাঁহার ধাতৃতে নাই; তিনি অস্তরাত্মা দিয়া অস্তরাত্মার বস্তকে অমুভব করেন, অপরীরীকে ইলিতের সাহায্যে লক্ষ্য করেন মাত্র। জগৎ, স্প্তি, প্রকাশ, রূপ যাহা, মিস্টিকের কাছে তাহার নিজস্ব মৃল্য তেমন নাই। এ-সব হইতেছে একটা গভীরতর বিরাটতর সন্তার পরিচ্ছদ, আবরণ; এ সকলকে শুধু সঙ্কেত, রূপক বা সিম্বল হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ.ই. (A.E.) যেমন বলিয়াছেন, এ-সব 'Veils of Maya', 'Vesture of the Soul'—ইহাদেরও নিজের একটা সৌল্ব্য আছে, কিছু সে সৌল্ব্য ততথানি স্থলর, যতথানি তাহা প্রতিফলিত করিতেছে ভিতরের অনির্কাচনীয় অনির্দেশ্য সৌল্ব্যকে। এপারের যাহা কিছু মনোলোভা তাহা যে ওপারেরই ক্ষীণ ছায়া। সেই ওপারের প্রতি চাহিয়াই কবি গাহিয়াছেন

আকাশ আমায় ভাকে দ্বের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে ! — গীতাঞ্চলি

এই ওপারকে চকু মেলিয়া দেখিবে কে? কে তাহার স্বরূপটি রূপের মধ্যে ধরিয়া গাঁথিয়া পরিপূর্ণ প্রকট করিবে? স্বাঙ্মনসগোচক ষাহা তাহা বাক্যের চিস্তার বেথায় সবথানি প্রকাশ করিয়া ফেলিবে কে? অন্তত মিস্টিক যিনি তিনি তাহা করেন নাই এবং তাহা বে সম্ভব এমনও বিশ্বাস করেন না। মিস্টিক' যেন চুক্ ম্দিয়া বাক্ সংয়ত করিয়া ভিতরে ভিতরে হাদয়ের সহিত হাদয় সংযুক্ত করিতেছেন, প্রাণ দিয়া প্রাণকে স্পর্শ করিতেছেন—তাঁহার কর্ত্তরা জানা নয়, বোধ করা। বোধের অন্তভবের মধ্যেই ত সব, জানিলে ত ফুরাইয়া গেল, অজানার মধ্যেই সব বহস্ত, সব সৌলর্ম্য। এই অজানার মধ্যেই আবার সত্য; কারণ জানা যাহা, তাহা সত্যের একটা দিক, একটা বিচ্ছিয় অঙ্গ বা ছায়া মাত্র। অজানার অসীম অনস্ত প্রসারেই পূর্ণ সত্য।

মিস্টিক কবি জিনিষের রূপ দেখেন না, এমন কি জিনিষের অর্থপ্ত
বুঝেন না, তিনি অন্থন্তব করেন জিনিষের তাব। উপনিষদ বলিয়াছেন,
সর্বাং প্রাণ এজতি নিস্তাং—প্রশাস্ত অবিক্ষ্ক সং-এর মধ্যে প্রাণশক্তি
যখন চেউ খেলিয়া উঠে তখনই বস্তু সব রূপ ধরিয়া বাহির হয়। মিস্টিক
ঠিক বস্তুর স্পষ্টির প্রাক্তালের এই প্রাণের প্রথম তরক্তকটি অন্থন্তব
করেন, দেখাইতে চাহেন—ইহাই বস্তুর ভাব, ইহারই মধ্যে ডুবিয়া
লুকাইয়া আছে বস্তুর অর্থ ও রূপ। এইখানেই পাই বস্তুর নিগৃঢ়
জীবনসত্যা, এইখানেই অনস্তের অসীমের সহিত তাহার একাত্ম মিলন।
ইহাই বস্তুর ওপারের ভাগবত সত্তা ও সৌন্দর্য্যা, এইটিকেই লক্ষ্য
করিয়াছেন বলিয়া মিস্টিক কবিকে বলিতে হইতেছে

ভূব দিয়ে এই প্রাণসাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে
আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে
বাডাস বহে যায়। —গীতাঞ্চলি

শিক্ষাত কথাটি থ্রীক muein = চকু মুদ্রিত করা, নির্কাক হইয়া থাকা—হইতে ক্লানিয়াছে, এমন কেহ কেহ বলিভেছেন।

ঠিক এইজন্মই মিস্টিক কবি সঙ্গীতের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন—এমন কি ভের্লেন কাব্যের মধ্যে শুধু সঙ্গীতই চাহিয়াছেন, সঙ্গীতই কাব্যু । কারণ সঙ্গীতের মধ্যে পাই সেই একেবারে অস্পান্ত না হইলেও কেমন অনির্দেশ্য ভাব, সেই 'প্রাণ এজতি'। সঙ্গীতের ধর্মই হইতেছে বিশেষের, অভিক্টুটের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা নয়, কিন্তু একটা স্থবিস্থতের বাধনহীনের দিকে, কেমন এক গতির মাদকতার দিকে উধাও হইয়া চলিতে থাকা। বাক্যের অর্থের যে কাঠিগ্র, যে সঙ্গীম রেখা, সঙ্গীত তাহাকে ক্রমাগত ভান্ধিয়াই চলিতে চাহিতেছে। তাই দেখি মিস্টিক চিত্রকর রেখার উপর জোর দেন নাই, তিনি জোর দিয়াছেন রংএর উপর। বান্থবিক ভাবের যে থেলা তাহা রংএরই থেলা, তাহাতে বৃদ্ধির দেওয়া কাটাছাঁটা রেখা যেন সব মৃছিয়া মিলাইয়া য়াইতেছে—এ যেন চিত্ত-সাগরের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে যে আলো-ছায়া, জাসিয়া উঠিতেছে যে একটা আবেশ। সঙ্গীতও এই ভাবের রংএরই থেলা—তাহার উদ্দেশ্য একটা সাধারণ, খুব ঠিক করিয়া নির্দেশ করা যায় না এমন একটা জিনিষ কিছু উত্তেক করা।

ইহাই মিস্টিকদিগের কথা—Blake ও Verlaine এই হিসাবেই থাঁটি মিস্টিক। কিন্তু এথানে একটি প্রশ্ন উঠে, এই রকম মিস্টিক কাব্যই কাব্যের শ্রেষ্ঠ স্বষ্ট কি না, মামুবের পূর্ণ ভৃপ্তি ইহাতেই হয় কি না! কাব্যের

ই Paul Verlaine কাব্যরচনার যে ক্ত্র দিয়াছেন ভাহাতে আমরা বে রক্ষ মিসটিক কাব্যের ব্যাখ্যা দিতেছি ভাহারই ব্রূপ নির্ণয় করিগছেন—

> De la musique encore et toujours! Que ton vers soit la chose envolée, Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée Vers d'autres cieux et d'autres amours.

চাই সঙ্গীত, শুধুই সঙ্গীত। তোমার কবিতা বেন হয় উড়িয়া-যাওয়া জিনিবট, বনে হওয়া চাই অন্তরালা বেন ছুটিয়া চলিয়াছে আর-এক রকম সব বর্গের দিকে, বেধানে আছে আর-এক রকম সব ভালবাসা। শ্রেষ্ঠ স্থাষ্ট কি না তাহা বলা কঠিন, কিন্তু একমাত্র শ্রেষ্ঠ স্থাষ্ট যে নয় তাহা নির্কিবাদে বলা যাইতে পারে—এমন কি মিদ্টিক কবিতারও অন্ত মূর্ত্তি অন্ত ধরণ থাকিতে পারে ও আছে, এমনও আমরা বলিতে পারি। আর মামুষের তৃপ্তির কথা যদি ধরা যায়, তবে আমাদের বোধ হয় এই শেষোক্ত ধরণেই মামুষের পূর্ণতর তৃপ্তি।

মাহুবের তৃপ্তি কোথায় ? উহা হইতেছে পাওয়ার মধ্যে, ধরার মধ্যে। মিসটিক—অর্থাৎ যে Mysticismএর ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছি, যাহা প্রতিফলিত হইমাছে Symbolism, Impressionismএর মধ্যে— সে মিস্টিক চাহিতেছেন না-পাওয়া না-ধরার জিনিষ; অতৃপ্তিই তাঁহার স্ষ্টির গোড়ায়, অথবা বলিতে পার অতৃপ্তির মধ্যে যে তৃপ্তি। কারণ তৃপ্তি অর্থে নি:শেষ হওয়া, ফুরাইয়া যাওয়া; তৃপ্তি সম্ভব সদীম সন্ধীর্ণ ইহের স্থল জগতের জিনিষে—মিসটিক ঠিক যে তাহাই চান না, বস্তু-তান্ত্রিক বা বৃদ্ধিতান্ত্রিকদের সঙ্গে এইখানেই ত তাঁহার সকল দদ্ধ। কিন্তু কথাটি এই, জিনিষকে পাইলে, ধরিলে, জানিলেই যে তাহা থাটো হয়. ফুরাইয়া যায়, এমন সর্বতে ঘটিতে বাধ্য নয়। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে. ব্রন্ধই হইয়া যাইতে হইবে—ভগবানকে পাইতেই হইবে, ধরিতেই হইবে—কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম থাটো হয় না, ভগবানও ফুরাইয়া যায় না। সিদ্ধির অর্থই তৃপ্তি ; অতৃপ্তির যে সৌন্দর্য্য সার্থকতা তাহা সাধনার পথে। সিদ্ধির স্থিতি সাধনার গতি অপেক্ষা কি বড় নয়? প্রক্রতপক্ষে বেশীর ভাগ মিসটিক কবিদিগের মধ্যে পাই মধ্যপথের কথা, চলার মুখে যে উপলব্ধি বা অহুভূতি ফুটিয়া উঠিতেছে—তাই ইহাদের স্বষ্টের মধ্যে একটা সন্দেহ, অধৈৰ্য্য, অস্পষ্টতা, ঘোৱালো কিছু মিশিয়া থাকে। দ্ব হইতে একটা অজানা নৃতন জগতের সন্ধান পাইয়াছেন, কি এক নৃতন উপলব্ধি তাঁহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—সে সম্বন্ধে নির্ভীকভাবে জোর করিয়া কিছু তাই বলিতে পারিতেছেন না,

আভাসে ইকিতে সম্ভর্পণের সহিত উপস্থিত ধারণাগুলি ব্যক্ত করিতেছেন। এ কথা সত্য, অনস্তকে অসীমকে স্ক্রেকে একাস্কভাবে জানা, ধরা, পাওয়া ধায় না—একটা কিছু না-জানার, না-ধরার, না-পাওয়ার ভাব চরম উপলব্ধির সাথে থাকেই। কিন্তু তাহা হইতেছে এই চরম উপলব্ধির, সিদ্ধির—জানার ধরার পাওয়ার—পরের কথা। উপনিষদ যেমন বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানি এ কথাও যেমন বলিতে পারি না, তেমন জানি না এমন কথাও মুখে আনিতে পারি না। ফলত এখানে ছই রকম না-পাওয়ার না-ধরার প্রভেদটি ব্বিতে হইবে। এক হইতেছে যথন পাইতে ধরিতে পারিতেছি না তথন যে না-পাওয়ার না-ধরার অহভেদটি ব্বিতে হইবে। এক হাতছে যথন পাইতে ধরিতে পারিতেছি না তথন যে না-পাওয়ার না-ধরার অহভব হয়, তখন পাইতে ধরিতে চাই না বলিয়া যে একটা অভিমান বা ভাগ বা সেই রকম একটা কিছু করি। মিস্টিকগণের মধ্যে এই দিকটাই যেন বিশেষ প্রবল। আর-এক রকম হইতেছে যখন পাইয়াছি ধরিয়াছি তথন সেই পাওয়ার ধরার জন্মই যে অহভব করি উপলব্ধি করি এক না-পাওয়ার না-ধরার অসীম অবকাশ।

সে যাহা হউক, এ কথাও যদি স্বীকার করি মিস্টিকগণ সম্চের প্রতি তথু আকাজ্জা নয় কিন্তু তার পূর্ণ উপলব্ধি দিয়াই স্ঞান করিয়াছেন, তবুও সে উপলব্ধি হইতেছে ভাবগত। কিন্তু আর-এক উপলব্ধি আছে যাহা জাের দিয়া দাঁড়াইয়াছে জ্ঞানের উপর। একজন যদি আদি-প্রাণের গতিতে, সঙ্গীতে, বর্ণে তাঁহার আলেখ্যখানি চিত্রিত করিয়া থাকেন, আর-একজন করিয়াছেন এই প্রাণের পিছনে বা অস্তরে আছে যে চিয়য় সৎ-বস্তু তাহারই স্থৈর্যে, স্থাপত্যে, রেখায়। ভাবের ধর্ম যদি হয় উথাও হইয়া চলা, সক মিলাইয়া মিশাইয়া ছায়ায়য় করিয়া তােলা, জ্ঞানের ধর্ম ইইতেছে টানিয়া ধরা, স্থসীম, স্থপ্টে করিয়া তােলা। আমরা বলি, অস্তান্ত কলার যে ধর্ম যে ভঙ্গীতেই সার্থকতা থাকুক না কেন, কাব্যের সার্থকতা এই শেষাক্ত ধরণে। কারণ, বাক্য স্থতরাং অর্থ হইতেছে

কাব্যের মূল উপাদান, প্রতিষ্ঠা। অনস্তের অসীমের স্ক্লের কথা যদি বলি তবে তাহাদিগকেও প্রকাশ করিতে হইবে বাক্যের নিটোল নিথরতায়, অর্থের পরিপূর্ণ রেখাসমূহতে। শুধু কথা এই, এই যে জ্ঞান তাহা বিচারবৃদ্ধিজাত নয়। এই যে বাক্য, অর্থ তাহা বাহিরের অম্বভৃতির প্রতিলিপিমাত্র নয়। এই জ্ঞান যে বিশেষ রূপ, বিশেষ নাম দেয়, স্ক্লেষ্ট উপলব্ধির যে স্ক্রংহত স্থবিশ্রস্ত আকার দেয়, তাহা অনস্তেরই আপনার নাম-রূপ, তুরীয়েরই নিজের আকার। বৃদ্ধির কাটাছাঁটা রূপ, স্থুলের ধরাবাধা গড়ন যে দেখি তাহা একটা সম্চের নিগ্ঢ়ের রূপ ও গড়নেরই ছায়া মাত্র। এই ওপারের রূপ ও গড়নের সঙ্কীর্ণতা, খগুতা নাই; তাহার মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে, তাহারই জ্ঞারে ফুটিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে যাহা অনস্ত অসীম অবাঙ্ মনসগোচরম।

আমাদের মতে, এই জ্ঞানপন্থীরাই আরও বড় মিস্টিক। এ.ই., ইট্স্
অধ্যাত্মজগতের, ওপারেরই বহস্তের কথা বলিয়াছেন—কিন্তু তাঁহারা
ঠিক চক্ষ্ মৃদিয়া ভাবের আবেশে মৃশ্ধ হইয়া সত্যকে সৌন্দর্য্যকে আলিকন
করেন নাই, তাঁহারা যেন স্থির নেত্রে চাহিয়া দেখিয়াছেন সত্যের
সৌন্দর্য্যের তেজোময় বিগ্রহ—জ্যোক্ চ স্থ্য: দৃশে। শুধু আভাসে
ইলিতে দ্র হইতে তাঁহারা অনস্তকে নিগ্রুতকে দেখাইয়া দিতেছেন না—
কিন্তু অনস্তকে নিগ্রুতকে সাক্ষাৎ পাইয়া ধরিয়া এমনভাবে তাহার মৃর্তি
গড়িয়াছেন, যে সেই সাক্ষাৎ পাওয়ার ধরার ফলেই কেমন সহজে অনস্তের
নিগ্রের যত আভাস ইকিত অফুরস্ত অভিব্যঞ্জনা দেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে,
ছুটিয়া পড়িতেছে। এ. ই.'র

Like winds or water were her ways:
They heed not immemorial cries;
They move to their high destinies
Beyond the little voice that prays—

## অথবা ইটুসের

In all poor foolish things that live a day,
Eternal Beauty wandering on her way—
বে একটা রূপ স্বষ্ট করিয়াছে, মনে হয় নির্নিমেষ সাক্ষাৎ দৃষ্টি ষেন
ভাহাকে পাথর হইতে কুঁদিয়া বসাইয়া দিয়াছে—এমন ফুট, স্থবীম, নিথর;
অথচ ভাবপদ্বী মিস্টিকগণ যে বিপুলতর জগতের অসীম অভিবাঞ্জনা,
সম্চের অনস্ত ইন্ধিত, যে একটা 'শেষ নাই, শেষ নাই' ভাবই চাহিয়াছে
ভাহারও কিছু অভাব কি আছে ?

ইহার পরে যথন শুনি পল ভেরলেন-এর

L'atmosphere ambiante a des baisers de sœurs.°

Et pour sa voix lointaine, et calme, et grave, elle a L'inflexion des voix chères qui se sont tues—\*
কিন্তা আমাদের রবীন্দ্রনাথের

কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে যে আদে, আদে, আদে।
কত প্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আদে, আদে, আদে—

তথন জ্ঞানের স্থির তপোদৃষ্টির দিকটা আমাদের উদ্বৃদ্ধ হয় না—কবি দেদিকে জোর দেন নাই, দিতে চাহেন নাই, কবি ভাবে ভোর হইয়া অনস্তকে স্পর্শ করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া উধাও হইয়া চলিয়াছেন। ইহার সৌন্দর্থ্য মাধুর্থ্য আছে, কিন্তু মনে হয় মাসুষের একটা দিকের উপরই কবি

<sup>ঁ</sup> তর্নিত বাতাদে মাধামাথি হইয়া গিরাছে, যেন ভগিনী ভগিনীর চুম্বন।

<sup>°</sup> তার সে বর কোন ফুদ্রের, আর কি প্রশান্ত, কি গভীর—তাহাতে গুনিতে পাই ঘেন সেইদর প্রিয় কণ্ঠবরের মৃদ্ধনা যাহারা নীরব হুইয়া গিরাছে।

বড় বেশী ঢলিয়া পড়িয়াছেন, অর্ধপথ মাত্র আসিয়াই থামিতে চাহিলেন। কবি passive ভোক্তারপেই বেশী আনন্দ পাইতেছেন; কিন্তু মানুষ, বিশেষত কবি শুধু ভোক্তা নহেন, তিনি যে active কর্ত্তা, শ্রষ্টা— স্ষ্টিতেই রূপগড়নেই যে তাঁহার তপঃশক্তির পরিচয়। ভের্লেন তাঁহার

L'inflexion des voix chères qui se sont tues এই কথায় দূর হইতে কেমন ইন্সিতে মাত্র দেখাইয়া দিতেছেন একটা নিগৃঢ় উপলব্ধি, আর-এক জগতের চক্রবাল। কিন্তু ইট্দের

Eternal Beauty wandering on her way
সেই অতীন্দ্রিয় জিনিষটিই যেন একেবারে আমাদের গোচর করিয়া সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে, হাতের মধ্যে তুলিয়া দিয়াছে।

আমরা পূর্বেব বিলয়ছি প্রাচীন কবিগণ দিয়াছেন শুধু সুলের কর্মজগতের চিত্র, মাস্থবের বিচারবৃদ্ধির মধ্যে তাহা যে রক্ষে প্রতিফলিত
হইয়াছে, সেই রূপে সেই ভঙ্গীতে। ইহা সত্যা, অনেকগানিই সত্য
হইতে পারে—তব্ও সব সত্য নয়। প্রাচীনের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ
কবি—শেক্ষপীয়র বা কালিদাস—তাঁহারা সুলের কর্মজগতের কথা শুধুই
যে বস্তজগতের ভঙ্গিমায় বৃদ্ধির খোলসে পরাইয়া দেখাইয়াছেন, ইহা ঠিক
নয়। তাঁহারাও জ্ঞানপন্থী আধুনিক কবিদের মতই জ্ঞানের দেওয়া
বিশেষ রূপ, তপঃশক্তির স্থীম রেখাবদ্ধ স্প্রিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।
তাই উভয়ের মধ্যে পাই একটা সাদৃশ্য—বস্তুগত না হইলেও ভঙ্গীগত
একটা সাদৃশ্য। উভয়েই রূপ দিয়াছেন, তব্ও রূপের মধ্যে উভয়ত্রই
আছে একটা অরূপের আভাস। শেক্ষপীয়র যখন বলিতেছেন

On such a night

Stood Dido with a willow in her hand Upon the wild sea-banks, and waved her love To come again to Carthageঅথবা সেই

Look how the floor of heaven
Is all inlaid with patines of gold—
তথনও দেখানে শুধু পাই কি বস্তুজগতেরই কথা, বৃদ্ধির দেওয়া
কাঠামো—দেখানে কি অনির্বাচনীয়, অনির্দেশ্য রহস্য—মিদ্টিক কিছু
পাই না ? বস্তুত মিদ্টিকভাব অর্থে যদি বৃঝি একটা অনস্তের,
অনির্দ্ধেশ্যের আভাস, তবে সে জিনিষ্টি সকল কবিত্বেরই মর্ম্মগত—উহা
ছাড়া কবিত্ব, প্রকৃত কবিত্ব নাই।

তবে প্রাচীন আর আধুনিক সে জিনিষটিকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখিয়াছেন, বিভিন্ন আকারে গড়িয়াছেন। আধুনিক মিস্টিক—তিনি জ্ঞানতন্ত্রীই হউন, আর ভাবতন্ত্রীই হউন—প্রাচীন অপেক্ষা আপনার সম্বন্ধে বেশী সচেতন ( self-conscient ), তাঁহার জ্ঞানে বিশ্লেষণের প্রভাব অধিক, তাঁহার অহুভৃতি উপলব্ধি বস্তু সম্বন্ধে যতথানি নয়, তম্ব ( principles ) সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী সজাগ। প্রাচীনের দৃষ্টিতে বাহিরের জগৎটাই বড় হইয়া দেখা দিত, আর সে জগতের মধ্যেও পৃথক পৃথক ঘটনার বিশেষ বিশেষ বস্তুর উপরই তাঁহার মনোযোগ আরুট হইত। যেটি যথন তাঁহার চোখে পড়িত, দেটিরই রূপ, রূপের ভিতর দিয়া সেই-টিরই অস্তরাত্মাকে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে করাইতে চাহিতেন। আধুনিক কিন্তু যথন এই রকম পুথককে বিশেষকে এককে দেখেন, তথন তিনি গেটিকে আর-সকলের সহিত ধরিয়া মিলাইয়া তুলনা করিয়া আর-একটা বৃহত্তর উদারতর সাধারণ সত্যবস্তুকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন, সে সাধারণকেও ছাড়াইয়া আরও একটা বেশী সাধারণে উঠিতে তাঁহার প্রয়াস —এই বৰুমে তিনি যতক্ষণ অনস্তে শাখতে অজানায়, ভগবানেরই মধ্যে না ষাইয়া পড়িতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি নাই। তাঁই বিশেষ বস্তু, বিশেষ ঘটনা, বিশেষ নাম, বিশেষ রূপ তাঁহার কাছে তেমন সত্য, আপনার সম্ভার

আপনি পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় না—এ-সব যেন আশ্রয় মাত্র, বাহিরের আবরণ মাত্র, ভিতরের চারিদিকের বিপুলতর নিগৃঢ়তর তথ্যটির ব্যাখ্যার জন্ম যতটুকু যেভাবে প্রয়োজন ততটুকুমাত্র সেইভাবে বাহিরের এই সকলের উপর দৃষ্টি দিলেই যথেষ্ট।

প্রাচীন বাহিরকে এপারকেই ফলাইয়া দেখাইয়াছে, অনস্ত রহস্ত যাহা, মিদ্টিক যাহা কিছু তাহা দেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে গৌণত, তাহা আছে কেমন অলক্ষিতে ছায়ার মত। আধুনিক এই বাহিরকে এপারকে সরাইয়া ফেলিয়া দেখিতেছেন ভিতরের কলকব্বা, ওপারের ভাব প্রেরণা অহুভৃতি—স্থুল সত্যের সহায়ে সাধারণভাবে অতীন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করা নয় কিন্তু স্বন্ধ জগতের তথ্যের মধ্যে উঠিয়া অনস্ত অনির্দ্ধেশ্যের কিছু নিকটস্থ হইতে, তাহাকে হাত বাড়াইয়া স্পর্ন করিতে। প্রাচীন মিশ্টিক কবি তুরীয়ের প্রেরণায় গড়িয়াছেন আমাদের স্থূল জগৎ—দেখানে মাঝের জগতের বিশেষ খবর পাই না, তুরীয়ও সেখানে তাই রহিয়াছে কেমন षस्त्रत्रात्न। षाधुनिक मिन्টिक এই মাঝের জগৎ—আমরা বলিতে পারি—এই missing linkকে ধরিতে চাহিতেছেন ; তুরীয়ের প্রেরণায় তিনি গড়িতে চাহিতেছেন স্ক্স জগৎ; বস্তু বা ঘটনা ধাহার প্রধান কথা নম্ব কিন্তু বেগানে থেলিতেছে বড় বড় ভাব, নিবিড়তর উদারতর অমুভৃতি। অনস্তকে নামাইয়া একেবাবে সাস্তের বিগ্রহে ইহারা ধরিতে চাহেন না—দে বিগ্রহের চারিদিকে অনস্তের অভিব্যঞ্জনা যতই ছড়াইয়া পড়ক না কেন ; ইহারা চাহেন অনস্তকে অসীম কিছুর মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে—তাঁহা ইট্স বা এ.ই.'র মত স্থ্যীম তাত্ত্বিক জ্ঞানের বেথার মধ্যে হউক আর রবীন্দ্রনাথ বা ভের্লেনেরই মত তাত্ত্বিক ভাবের তরঙ্গায়িত রংএর খেলার মধ্যেই হউক।

खावकी : रेक्नांच, २०२७

# ইউরোপীয় ট্রাব্রেডি ও ভারতীয় করুণরস

জিনিষ গড়িতে যেমন আনন্দ, ভাঙ্গিতেও ঠিক তেমনি আনন্দ। শুধ্ গড়ার জন্ম যেমন গড়া, শুধু ভাঙ্গার জন্মই তেমনি ভাঙ্গা—ইহাতেই আনন্দ। কোন উদ্দেশ্য, কোন ফল বা অফল সন্মুখে রাখিয়া এ আনন্দ নহে, এ আনন্দ অহৈতৃক নিরপেক্ষ। এই ভাঙ্গনের পদ্ধতিটি, তাহার মধ্যে যে রসটি, তাহা লইয়া হইতেছে ট্রাজেডি। বস্তু বস্তুর সংস্পর্শে কিরপ চুরমার হইয়া যাইতেছে, ঘটনা ঘটনার সহিত সংযুক্ত হইয়া কিরপে প্রলয়কে ভাকিয়া আনিতেছে, জগতের মধ্যে, মান্ত্রের মধ্যে ক্রের সে তাগুব নৃত্য তাহাই চিত্রিত করিতেছে ট্রাজেডি। বস্তুর ভাঙ্গনের অকটা গড়নের দিক আছে কি না, সংঘর্বের পশ্চাতে শান্তি, বিরহের পরে মিলন, তৃংথের অবসানে স্থ আছে কি না বা থাকা উচিত কি না—এ প্রশ্ন না তৃলিয়া, তাহার প্রতি অণুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া শুধু ভাঙ্গন, শুধু সংঘর্ষ, শুধু বিরহ, শুধু তৃংথের থেলাকে তরক্লায়িত করিয়া তৃলিয়া ট্রাজেডি অপরূপ রঙ্গ স্থজন করিয়া চলে।

এই হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজেডি বলিয়া জিনিষটি যে ছিল, এমন বোধ হয় না। ভারতীয় কবিবৃদ্ধ এই বৈপরীত্যের, এই ভাঙ্গনের দিকটা যে জানিতেন না, তাহা নহে। বিশেষরূপেই জানিতেন—ধ্বংসের মধ্যে, বিচ্ছেদের মধ্যে যে রস উদ্বেলিত, তাহার মহনীয় চিত্র আমরা যথাতথা পাই। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ছিল সর্বালাই গড়নের, মিলনের, শান্তির রেখা টানিয়া ভাঙ্গনের খেলাকে স্থবলয়িত করিয়া ধরা। ত্বংখের কষ্টের চিত্র অন্ধিত কর, যত মর্শস্তদ করিয়া চিত্রিত করিতে পার কর, কিন্তু সমাপ্তিতে চাই স্থপ, স্বতি—মধুরেণ সমাপরেৎ। ভারতীয় সাহিত্যে

পাই করণরস, কিন্তু তাহা ট্রাজেডিতে পরিণত হয় নাই। পাশ্চাত্যও বে কোন দিন ঐ ভারতীয় ভাবের ভাবুক হয় নাই, তাহা নয়। ঐ কথাটিই মনে রাথিয়া লাতিন আলন্ধারিক কাব্যরচনার স্থ্র দিয়াছেন, Tragicum principium et comicum finem, কিন্তু বস্তুত ইউরোপের কবিপ্রাণে এভাবটি স্থান পায় নাই। দাস্তে তাঁহার মহাকাব্যের নাম দিয়াছেন Divine Comedy, ইহার শেষ মিলনাত্মক। প্রকৃতপক্ষেকিন্তু এ মহাকাব্য ট্রাজেডির রসেই ভরপুর। এ কমেডির অর্থ তৃঃবেরই মধ্যে বে অনির্কাচনীয় আনন্দ নিহিত রহিয়াছে, জিহোবার ক্রকুটির মধ্যেই যে হাস্তরেখা ল্কায়িত। দাস্তের সমস্ত কাব্যটি জীবনের ট্রাজেডি প্রতিফলিত করিতেছে Inferno'র সেই বিখ্যাত ছত্রে—

Lasciate ogni sperranza voi ch'entrate.
প্রথমে বিয়োগের দৃশ্য, কিন্তু অন্তিমে মিলনের দৃশ্য—ভারতীয়
কবিপ্রেরণা ইহাই চাহিয়াছে। কারণ কি? মাহ্ম্য সাধারণত
ইহাই চাহে। ছংথের মধ্যে আছে এক অস্বন্তি, এক অভৃপ্তি—তাহার
মধ্যেই সব শেষ হইলে হৃদ্ধ্যে কেমন এক কাঁক রহিয়া যায়, মনের প্রশ্ন
অমীমাংসিতই রহিয়া যায়—ততঃ কিম্? এই প্রশ্নটুকু বুকে রাখিয়া
অস্বন্তির ভারে পীড়িত হইয়া মাহ্ম্যের পক্ষে থাকা ছুরহ। শেষ অর্থ ই
ত মীমাংসা, ভৃপ্তি—জিজ্ঞাসার মীমাংসা, প্রাণের ভৃপ্তি। তাই
কপালকুগুলার পরিণাম জানিছে আমরা উৎস্ক, পরিশিষ্ট লিখিয়া তাহার
একটা পরিশেষ না পাইলে প্রাণটা কেমন চঞ্চল হইয়া পড়ে। কিন্তু
সাধারণ মাহ্ম্যের পক্ষে যাহাই হউক, কবিও যে প্রাণের এই অস্বন্তি, এই
অত্প্তি, এই জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্তই অন্তিমে মিলনের, স্থের, হাস্তের
অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নয়। ইহা অপেকা গভীরতর
কারণ আছে। কাব্যের লক্ষ্য ও কাব্যের উদ্দেশ্যের সহিত সে কারণ
বিজ্ঞিত।

ভারতীয় কবিগণ কাব্যস্ষ্টিকেও আধ্যাত্মিকতা অথবা মাহুষের পক্ষে উচ্চতর কল্যাণকর একটা কিছুর সহিত মিলাইয়া ধরিতে চেষ্টা क्रियाट्डन, विनया्डिलन-ना ह निः ध्वयमम्बम् । मास्यव मरधा मर्खन বৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, সাধারণ জীবনের থণ্ডতা, হন্দ, আবিলতার অতীতে আর-একটা অলৌকিক প্রতিষ্ঠানের বিমলতা, শান্তি, পূর্ণতাকে গোচর করিতে হইবে—ইহাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্য মাহুষের অন্তরে একটা দিব্য চেতনা, একটা বিশুদ্ধ আনন্দ, একটা শান্তির স্থৰমা উদ্দ্ধ করিয়া দিবে। সাহিত্যও হইবে শিক্ষার ও সাধনার উপায়। মাহুষের মন, মাহুষের প্রাণ, মাহুষের প্রবৃত্তিনিচয় এরপভাবে পরিচালিত করিতে হইবে, এমন ছাঁচে ঢালিতে হইবে, এমন একটা স্থবে বাঁধিয়া দিতে হইবে, যেন মহৎ জীবনের, উচ্চতর বৃত্তির, একটা দিব্য লোকেরই ছায়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইবার অবাধ অবসর পায়। সেইজন্ম ভারতীয় সাহিত্য জগংকে কেবলই নিরানন্দে দ্বন্দে ভরিয়া, মামুষকে কেবলই অভিশাপগ্রস্ত করিয়া দেখাইতে চাহেন নাই। জগতে হঃধ, হল, ক্লেদ অতিমাত্রই আছে—সাহিত্যের মধ্যেও তাহাকে আবার টানিয়া লইব কেন? সাহিত্য জগতের প্রতিক্বতিমাত্র হইবে কেন ? জগতের যে অভাব, মাহুষের যে দৈল্য, তাহাকে পূর্ণতা ও ঋদ্ধির মধ্যে ধরিয়া দেখাইয়াই সাহিত্যের সার্থকতা। তাই বৈদিক ঋষি বলিতেছেন—কবিঃ কবিত্বা দিবি রূপমাসজং। কবি দেখাইবে দিবা রূপ। তাই ভারতীয় কবি স্থুল জগতের ঘল, নিরানন্দ, নশ্বরতাকে মিলনে, স্থাথ, স্থিতির মধ্যে— সকল অভিশাপকে দিব্য ববে মণ্ডিত করিয়া পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। क्ट्रेव मर्पा वन बाह्य, প্রবৃত্তির তৃপ্তিহীন नमाश्विशैन हाहाकार्वित मर्पाप আনন্দ আছে। কিন্তু তাহা বিপরীত রস, আফুরিক আনন্দ। ভারতীয় कवि এই যে विकाद विপर्याव, ভাহাকেই একাম্ব করিয়া ধরেন নাই, ভাহারই প্রভাব মাহুষের মনে আঁকিয়া দিতে চাহেন নাই। জিনিষকে

ঋজু করিয়া স্থাপন করিয়া মাস্লবের মনে একটা দিব্য আনন্দই ফুটাইতে চাহিয়াছেন। শকুস্তলা কেন 'ওথেলো'র আদর্শে, কাদম্বনী কেন 'Bride of Lammermoor'-এর আদর্শে রচিত হয় নাই, তাহার কৈফিয়ৎ এইখানে।

আমরা এমন কথা বঁলিতেছি না, নীতিশিক্ষাদানই ভারতীয় কাবোর লক্ষ্য ছিল। এমনও নয় যে, ভারতীয় কবিবলের সর্বনা সজ্ঞান চেটা ছিল, কি করিয়া মামুষের মধ্যে মার্জ্জিত রুচি, শোভনতর বুদ্ধি, পরিশুদ্ধ অহভৃতি, মহনীয় কল্যাণকর কিছু প্রস্ফৃটিত করা যায়। এই সকল্ ভাব বা আদর্শকে সম্মুথে রাথিয়া তাঁহারা কাব্যরচনা করিতে প্রয়াস পান নাই। কোন মহাকবিই এইরূপে কাব্য সৃষ্টি করেন না। কাব্য আত্মাহভূতির সহজপরিক্ষূর্ত্তি,৷ আমরা বলিতে চাই, ভারতীয় এই কবি-আত্মা একটি বিশেষ ধাতুতে গঠিত, একটি বিশেষ প্রকৃতি লইয়া উহার নৈসর্গিক অভিব্যক্তি। "এই ধাতু, এই প্রক্বতি গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতের যে অতিপ্রাকৃতের সমুচ্চের প্রতি টান, বিশুদ্ধ বিরজ একেরই প্রতি অমুরাগ, তাহার সেই নিঃশ্রেয়সমুখী প্রেরণার জোরে। এই প্রকৃতি হইতেছে দৈবীপ্রকৃতি, উহা সন্তম্বণপ্রধান। এই ভারতীয় কলাস্সষ্ট মূলত হইতেছে শাস্তরসাম্পদ, উহা সর্বোপরি চায় ধ্যানের নিস্তর্নতা, প্রসন্ধতা। মিলনের হাস্তে উহার পর্য্যবসান। বুদ্ধমৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেথ নটবাজ ক্রন্তের তাণ্ডব নৃত্য-তাহার মধ্যে অপার্থিব শান্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রতি পদবিক্ষেপে স্বষ্ট ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অন্তরালে নবস্থার শতদল যেন বিকশিত হইতেছে। অন্তপক্ষে ইউরোপীয় কবিপ্রকৃতি এক আফুরিক তীক্ষতায় ভরা, উহা প্রধানত রজোগুণের খেলা। তাই গতি, সংঘর্ষ, বিক্ষোভের মধ্যেই তাহার আনন। ইউরোপীয় শিল্পের ভঙ্গিমা একীকরণ ততথানি চায় না, শামঞ্জুই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। নির্ব্বাণের শান্তি সে চায় না, সে চায় প্রকাশের বৈচিত্ত্যের ছন্দোময় ধন্দ। এই ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত

জ্ঞানের প্রশান্ত কিরণলেখা; ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রতিফ্লিত কর্দ্দের বিক্ষোভিত তরঙ্গমালা। ভারতীয় কবি উদাসীন, উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত যোগীর চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন—তাঁহার নয়নে প্রতিভাত 'শান্তং শিবং', স্পেষ্টর ভরাটের দিকটি। ইউরোপীয় কবি কর্মজগতে স্থাপিত কর্মীর চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন—সংঘর্ষের, ভাঙ্গনের ভঙ্গিমাটিই তাঁহার চক্ষে বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাই মিলনের রসে ভারতীয় কবিপ্রাণ আপনাকে এমন মহনীয় করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, আর বিচ্ছেদের রসেই ইউরোপীয় কবির শ্রেষ্ঠ স্প্রসমূদায়।

ভারতে বিরহী-কবির সকল বেদনা, ক্ষতা, নৈরাশ্যেরও অস্তরে বহিয়াছে কেমন একটি শাস্ত রসের ছায়ু, একটি ধৈর্য কৈর্য্য নির্ভরতা, কেমন একটি দিব্য প্রসমতা, আমরা যেমন বলিয়াছি, একটা স্লিশ্ধ সান্তিকতা। তৃঃথ দল যেথানে তৃঃথতে, দলতে, আপন অবিমিশ্রিত স্বরূপসভায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে নাই। করুণরসের অবতার বাদ্মীকি বলিতে পারিয়াছেন

তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরাবোহে ন তেইন্ডি করুণাময়ি। নাত্যর্থং হাস্থশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে॥ করুণরসের ইহা পরাকাষ্ঠা। কিন্তু শেক্সপীয়রের সেই

Absent thee from felicity a while

And in this harsh world draw thy breath in pain— দীজেভির ইহা পূর্ণ প্রতিমা। শেক্ষণীয়রের ভঙ্গিমার মধ্যে কেমন একটি আভাস পাই, সমস্ত জগংখানি যেন খান থান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, মাহুষের সমস্ত সভাটি শতধা বিদীর্ণ হইয়া শৃত্তে মিলাইয়া যাইতেছে। জরফিউ'র (Orpheus) দেহের স্তায় স্বাষ্টির প্রত্যক্ষ অকপ্রত্যক্ষ যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া শুধু একটা হাহাকারের প্রতিধ্বনির মধ্যে দিক্প্রাক্তে মিলিয়া গিয়াছে। ভাহাদের উদ্ধার করিবার কোনই উপায় নাই, কোন

প্রয়োজনও যেন নাই। একটা মহা অবসানের ঘনঘোরে নির্বৃত্তি হইয়া পড়াই যেন স্কটির সার্থকতা।

ভারতীয় নাট্যকার-কালিদাস বা ভবভৃতি-কিরপে করুণ রুসটি স্তুজন করিয়া তুলিয়াছেন, কি প্রণালীতে বিরহের লীলাটি ক্রমপ্রকট করিয়া ধরিয়াছেন এবং সে প্রণালীর সহজ গতি অন্থসরণ করিয়াবিরহকে মিলনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ স্বন্তিপূর্ণ করিয়াছেন; আর ইউরোপীয় নাট্য কার—শেক্সপীয়র বা সোফোক্লা (Sophocles)—িকরপে কোন প্রণালীতে বিরহের বিচ্ছেদের খেলাকেই পরিস্ফুট করিয়া ধরিয়াছেন, পরিশেষে একটা বিরাট বিধ্বংদের মধ্যে সব নিংশেষ করিয়াছেন; এই তুইটি চিত্র অতি মনোরম, অতি শিক্ষাপ্রদ। প্রাচ্য কবি করুণরসের অবভারণা করিয়াছেন, বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন, পরিণামের শাস্তি ও মিলনকে গভীরতরভাবে অমুভব করাইবার জন্ম। ঐক্যের প্রাণটি স্থম্পষ্টভাবে প্রকটিত করিবার জন্মই তাহারা আগে ভেদের থেলাটি দেখাইয়া লইয়াছেন। সংসারের বিচিত্র বহুভঙ্গিম ছম্বভোগ যে যতথানি করিয়াছে, অস্তিমে সন্মাসের সমরস সে ততই তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। আদিপর্বা, যুদ্ধপর্বা, भास्त्रिपर्य-हेशहे कीवत्नत्र क्रम। भित्न त्रम्यष्टित् । এই এकहे क्रम। ইউবোপ জীবনকে এ ভাবে দেখে নাই। দ্বন্দ হইতে জীবনের উদ্ভব, ঘন্দের মধ্য দিয়া ঘন্দেই উহার পর্যাবসান। ভারতীয় প্রতিভা ভাঙ্গা-িগড়ার মধ্য দিয়া গড়ার দিকটা দেখাইয়াছে, ইউরোপীয় প্রতিভা ভা**ন্সনে**র <sup>\*</sup>মধ্য দিয়া ভাঙ্গনের দিকটাই দেখাইয়াছে। দার্শনিকতত্ত হিসাবে ভারতের উপলব্ধিটিই বোধ হয় পূর্ণতর সত্য। কিন্তু কবির লক্ষ্য কেবল সেই সভ্যটিই নহে যাহা পূর্ণতম, ব্যাপকতম-সভ্যের ব্যাপ্তি (comprehensiveness) তিনি তত্থানি দেখাইতে চাহেন না যতথানি তিনি দেখাইতে চাহেন নিগৃঢ় অন্তর্ভাবটি (intensiveness)। বস্তুত পার্শনিকেরই চেষ্ঠা হইডেছে বাহির করা সেই এক সভাটি, কবি কিছ

দেখেন বছ সত্য, এক সভ্যেরই যে নানা দিকটি—নানা ভাব, নানা রস, নানা রপ। কবি যথন দৃষ্টিপাত করেন তুঃখ দ্বন্ধ বিনাশের উপর, তথন তিনি যদি উহাদের যে স্ব স্ব ধর্ম, স্ব স্ব গুণ, কেবল তাহাই পরিলক্ষিত করেন, তাহারই সত্য-আত্মা, নিভাঁজ সন্তাটি ফুটাইয়া তুলেন, তবে তাহাতেই তাঁহার কবিছের পূর্ণ সার্থকতা।

ইউবোপীয় কবি এই যে ভাঙ্গনের দিকটা দেখাইয়াছেন, এই ফে বিয়োগাত্মক রস স্ষষ্ট করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আছে কেমন যেন একটা তীব্রতা, একটা ঝাঁজ, একটা ঝাল। ইউরোপীয় কাব্যজগৎ হইতে যাহারা হঠাৎ ভারতীয় কাব্যজগতের মধ্যে আসিয়া পড়েন, তাঁহারা বোধ করেন কেমন এক স্বাদের অভাব—অতিমাত্র স্থন্দর মনোহর হইয়াও অথবা সেইজগ্রই কেমন একটা নীরসভায় মাখা। ভারতীয় কাব্য নাটকাদি কখন কখন ইউরোপীয়দিগের নিকট যে artificial নাম পায়, তাহার কাবণও এখানে। অগ্রপক্ষে ভারতীয় কাব্যরসে যাঁহারা বদ্ধিত তাঁহারা ইউরোপীয় কাব্যের সংস্পর্শে আসিয়া উহার দ্বন্ধ বিরোধ ধ্বতাধ্বত্তি দেখিয়া সহজেই যে বলিয়া উঠিবেন—কি বর্বরতা, কি প্রাক্বতজনস্থলভ মাদকতা, তাহাও কিছু আশ্র্যা নহে। প্রক্বতপক্ষে কিন্তু ভারতীয় কবি artificial নহেন, ইউরোপীয় কবিও বর্বর নহেন। ছুইজনেই artistic. তবে ছুই রকম আর্ট, ছুই রকম বসস্ক্ষন।

ছন্দের মধ্যে, সংঘর্ষের মধ্যে, জীবনের বিষময় পরিণামের মধ্যে যে আনন্দ লুকায়িত, তাহা প্রাকৃতজনের উপলব্ধি নহে, তাহা কবিদৃষ্টিরই উপলব্ধি। হইতে পারে এ দৃষ্টি ইহম্থী, কিন্তু তাই বলিয়া উহা কম ফলর, কম সত্য নহে। ইউরোপের এই প্রতীতিকে ভারতবর্ষ একাস্ত করিয়া লয় নাই। সে চাহিয়াছে সম্দ্রের যে শাস্তি, যে সামঞ্চত, যে মিলন, তাহাই স্থমায় ভরিয়া সব কিছু গড়িতে, সাজাইতে। কিন্তু ঠিক এই জন্মই যে কাব্যহিসাবে উহা শ্রেষ্ঠতর হইবে, তাহাও আবার নয়। আমরঃ

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় কবি দৈবীপ্রকৃতি, সন্থপ্রধান; ইউরোপীয় কবি
আহ্বরীপ্রকৃতি, রক্ষঃপ্রধান। ইহাতে একটু ভূল ব্বিবার সন্তাবনা আছে।
সন্থপ্রধান হইলেই কবিত্ব হিসাবে তাহা শ্রেষ্ঠতর হইবে, আর রক্ষঃপ্রধান
হইলেই যে তাহা হীনতর হইয়া পড়িবে, এ কথা সত্য নয়। কবির যে দৃষ্টি
ভাহা ত্রিগুণাতীত। উহা ত্রিগুণাতীত, সেইজ্লুই যে কোন গুণের
প্রেরণা লইয়া সে স্পষ্ট করিতে পারে। কবি সিদ্ধপুরুষ, তাই তিনি
দিব্যভাব বা আহ্বরীভাব উভয়ের মধ্যেই আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকৃতি
করিতে পারেন। কবিত্বের দিক হইতে, রসস্প্রের দিক হইতে ভাহাতে
কোন অন্থানি হইবে না।

नात्राय : दिशाथ. ১৩२७

## আর্টের আধ্যাল্পিকতা

কলাবিছার সহিত ধর্মজীবনের কোন স্বাভাবিক বিরোধ আছে কি? পিউরিটানগণ (Puritan) কাব্য সঙ্গীত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহুদির ধর্মণাত্মে (Talmud) মামুষ হউক দেবতা হউক কাহারও প্রতিমৃত্তি অন্ধিত করা একেবারে নিষেধ। প্রেতাে তাঁহার আদর্শমমুখ্য-সমাজে (Republic) কবিকে আসন দিতে চাহেন নাই। আধুনিক জগতেও কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে ভাস্কর্ব্যে আমরা চাহিতেছি Idealism, অর্থাৎ যাহা উচ্চভাবের উদ্বোধক—যাহা অধ্যাত্মবোধের সহায়, ধর্ম-জীবনের উদ্দীপক। ইহুসর্বাহ্ম যে চাক্ষকলা তাহা ছাড়িয়া আমরা চাহিতেছি সেই কলা যাহা ভগবানের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেয়। মামুষের অধ্যাম্থী প্রবৃত্তিসকলের মৃত্তি যে কলা ফুটাইয়া তুলে তাহা হইতে চক্ষ্ ফিরাইয়া দেখিতে চাহিতেছি উচ্চতর মহন্তর শুক্তবর প্রেরণার চিত্র।

অধ্যাত্মবিভাই পরাবিভা, আরসব অপরাবিভা। ধর্মজীবনই মান্তবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র স্পৃহনীয় বস্তু। ইহাই যদি সত্য, তবে যে বস্তু ধর্মের সহায় মান্তব শুধু তাহাই চাহিবে—ধর্মের যাহা পরিপন্থী তাহা হইতে মান্তব দুবে থাকিবে। সকল অপরাবিভা সেই এক পরাবিভারই সোপানস্বরূপ সন্ধন করিতে হইবে। জগতের যদি কিছু মহিমা বা সৌন্দর্য্য থাকে তাহা ভগবানে, তাই অপরাবিভার সার্থকতা একমাত্র পরাবিভার অন্তর হইয়া। এই স্ত্রটি আমরা আজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি। কিন্তু এই স্ত্রটি কতদ্র সত্য, ইহার প্রকৃত অর্থ ই বা কি ?

ভগবৎ-উপলব্ধিতে এক রস, রমণীসজোগে আর-এক রস। শিল্পী এই তুই বিষয়ের যে কোনটি লইয়া এক রসপূর্ণসৃষ্টি করিতে পারেন। রমণী-সজ্যোগের চিত্র ধর্মজীবনের পক্ষে হানিকর হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ রসস্টের দিক দিয়া দেখিলে তাহার মূল্য যে কম হইবে এমন বাধ্য-বাধকতা আছে কি? প্রতিপক্ষ উত্তরে বলিবেন, ভগবানই একমাত্র পূর্ণ রদের আধার। সাধারণ জাগতিক জীবনে রদের বা সৌন্দর্য্যের ष्यভाব नाहे, किन्नु त्म तम, तम तमेन्या जगवात्नतहे ष्यः न वा हाजा, বেশীর ভাগই তাহা বিক্বত অংশ, বিক্বত ছায়া মাত্র। রমণীসম্ভোগের কাহিনী অতি মনোমুগ্ধকর হইতে পাবে, কিন্তু উহার মধ্যে যদি এমন কিছু না পাই যাহা ভগবানের দিকেই আমাদের দৃষ্টি পরিচালিত করে. তাঁহারই রসমূর্ভিটি ফুটাইয়া তুলে, তবে রসস্বষ্টর দিক দিয়াও উহার পূর্ণ সার্থকতা নাই। যেমনতেমন ভাবে রসস্ষ্ট করিলেই যদি আর্ট হয়, তবে শিল্পী যে কোন বিষয় লইয়া যে কোন প্রকারে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ রস, রসের পূর্ণতা যদি কিছু, দেখাইতে চাহেন, তাহা হইলে শিল্পী যেন ভগবানকেই বাক্যে, শব্দে, চিত্রপটে, প্রস্তরখণ্ডে ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু সমস্থা হইতেছে ভগবান কি, ভগবানের রসম্ভিই বা কি? ভগবান বলিলে একটা নির্দিষ্ট অবিকল্প বস্তবিশেষ ব্ঝায় না। ভগবানের বহু মৃত্তি—কে বে কত ভাবে দেখিয়াছে তাহার ইয়তা নাই। প্রথমেই তাই আমাদের সন্দেহ আসিতে পারে, সাধুর ভগবান ও শিল্পীর ভগবান কি একই, না উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? সাধু বে চক্ষে ভগবানকে দেখেন, শিল্পী ভগবানকে সেই চক্ষে নাও দেখিতে পারেন। সাধু ভগবানের যে বসমৃত্তির সন্ধান পাইয়াছেন, শিল্পী ঠিক চক্ষেপ পূর্ণভাবেই অক্ত-এক রসমৃত্তির পরিচয় প্রইতে পারেন।

বস্তুত সাধু বা ধার্মিক দেখেন সেই ভগবান যিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ—

ইহলোকের প্রেরণাদি যাঁহাকে কলঙ্কলিপ্ত করে না। মাছুষে যে মলিনতা, যে ইদ্রিয়বিক্ষোভ, যে স্থূলত্ব দেখিতে পাই, সে সকলের নিতাস্ত অভাব যেখানে, শুধু সেইখানেই সাধুর ভগবান প্রকট। জগতের সাধারণ নিতানৈমিত্তিক লীলার পশ্চাতে, জগতের সকল পাপ হইতে মৃক্ত यक्नभय এই ভগবানকেই যে निল्ली नन्धा कतियाह्नन, मारे निल्लीर जांशां কাছে প্রকৃত শিল্পী। সাধুর কাছে সেই শিল্পীরই আদর মামুষকে যিনি ত্ব:খ দৈত্ত ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের অতীত করিয়া এক মহত্তের আভায় রচিত করিয়াছেন। সাধুর কাছে ভগবান সদাচারী মুক্তপুরুষ হইলেও হইতে পারেন; শিল্পী কিন্তু তাঁহাকে শরীর মন প্রাণের দাস বলিয়াও জানে। ত্যাগের মধ্যে, শুচির মধ্যে সাধুর আনন্দ-শরীরের ভোগের মধ্যে, এমন কি যাহাকে আমরা অশুদ্ধভোগ বলি তাহার মধ্যেও যে আনন্দ রহিয়াছে. रम **जानम य जगवान्त्र** जानम, जारा य रीनजब नम्, रेश मिल्लीरे দেখাইতে পারেন; এইখানেই শিল্পীর শিল্প। শাস্ত শুদ্ধ আনন্দে সাধু যদি ডুবিয়া থাকেন, মরজীবনের উদ্বেলিত স্রোতের মধ্যেই শিল্পী যে অমৃতরস পাইয়াছেন তাহা যদি তিনি উপভোগ না করিতে পারেন, তবে ভগবানকে তিনি খণ্ডীকৃত করিয়াই কি দেখেন নাই ? মাহুষের মহন্তু, উদারতা, অতীক্রিয়তার মধ্যে ভগবান আছেন, আবার মাহুষের ক্ষুদ্রতা, দক্ষীর্ণতা, ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও দেই একই ভগবান। সাধু চাহেন প্রথমটি। শিল্পী কিন্তু তুইটিকেই সমানভাবে সত্যবসপূর্ণ করিয়া দেখাইতে পারেন।

সাধু ও শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক নহে। সাধু এবং সংস্কারক
জগংকে মাহ্মধকে একটা বিশেষ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহেন।
সতীধর্ম, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি এইরপ এক-একটি আদর্শ। সাধু চাহেন
জগতের সকল স্ত্রীই চিরকাল সতী হইবে, সকল মাহ্মমই সত্যবাদী
হইবে। অসতী স্থীর চিত্র, মিথ্যাচারী মাহ্মবের চিত্র, তাই তিনি দেখিতে

ও দেখাইতে চাহেন না। কারণ উহা মিথ্যাচারকে, অসতীম্বকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। চাহি না যাহা তাহা বাস্তবজীবনেও যেমন চাহি না. দেইরূপ শিল্পকলাতেও তাহাকে চাহি না, কোন ক্ষেত্রে কোথাও তাহাকে চাহি ना। मिन्नी किन्ह रामन, ना চাহিতে পারি বটে, किन्ह यारा পাইতে চাহি না, হইতে চাহি না তাহার মধ্যেও ভগবানের, অনস্তের অনস্ত মৃর্তির এক মৃৰ্দ্তি, তাহার মধ্যেও সত্যবস্ত বহিয়াছে, তাহারও 'কেন' 'কি' আছে, আমি তাহা বুঝিব, লোকচক্ষে ধরিয়া দেখাইব। পাপ না চাহিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া উহার প্রতি অন্ধনৃষ্টি হইব কেন ? বাস্তবজীবনে না হয় পুণ্যবানই হইলাম, জগতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা করাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়। কিন্তু পুণাবান হইয়াও পাপের মধ্যে কি খেলা, কি উদ্দেশ্য, কি তত্ত্ব, তাহা হ্রদয়ঙ্গম করিতে বিরত থাকিব কেন? বুদ্ধ হইতে কেহ চাহে না। চির্যৌবন পাওয়াই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেবগণ চির্যুবা। কিন্তু সেইজ্ঞ বলিতে হইবে কি বৃদ্ধত্বে কোন সত্যই নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই ? না, বুদ্ধকে শুধু এইভাবেই আঁকিতে হইবে যাহাতে লোকের মনে বুদ্ধত্বের উপর একটা দ্বণা বা অপ্রদ্ধা জন্মায়, যাহাতে বৃদ্ধত্বকে ছাড়িয়া লোকে যৌবনের উপরই অধিকতর আরুষ্ট হয়।

জগতে আদর্শ প্রতিষ্ঠাকরে শিল্পী তাঁহার শিল্পকে নিম্নোজিত করেন
না, দে আদর্শ বতই মহান হউক না কেন। আদর্শ নিত্যপরিবর্ত্তনশীল।
কোন আদর্শ কোন যুগে ফুটিয়া উঠিয়া জগতের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে
দেই অমুসারে শিল্পী তাঁহার প্রতিভা প্রচালিত করেন না। আট দেশকালের অতীত। শিল্পী দেখেন শুধু চিরস্তন সত্য, উদাসীনভাবে ধ্যান
করেন পাপপুণ্যে, ক্ষে বৃহতে, অত্যের মধ্যে কল্যের মধ্যে ভগবানের
বিচিত্র সন্তা। তাহাই তিনি ফলাইয়া লোকের নয়নগোচর করান।
জগতের কোন মকল উদ্দেশ্ত সাধনকল্পে শিল্পীর শিল্প পরম সাহায্যকারী
হইতে পারে, কারণ তিনি সেই উদ্বেশ্তির সত্য সৌন্দর্য প্রকটিত করিতে দক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু এই কর্মেই যদি শিল্পী আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন তবে মাছুষের জ্ঞান দীমাবদ্ধই থাকিবে, জগতের বহুশু অনেকথানি আবরিত রহিয়া ঘাইবে, ভগবানের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্ব্যে যে কত রদ উৎদারিত হইতেছে তাহার কোনই আশাদ পাইব না।

আর্টের বিচারকালে এই অনস্তরসবোধের কথা অনেক সময়ে আমরা ভূলিয়া যাই। তৎপরিবর্দ্ধে সাধুর স্থায় ভগবানের এক বিশেষ রূপ কল্পনা করিয়া, কখন বা ধার্মিকের স্থায় নৈতিক কল্যাণের মানদণ্ড ঘারা আমরা আর্টের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাই। সামাজিক বা রাজনীতিক মঙ্গলাধনেও আর্টকে সময়ে নিযুক্ত করি। মহয়জাতির উন্নতির দিক দিয়া, ব্যবহারিক হিসাবে, দেশকালপাত্র হিসাবে ভগবানের এক বিশেষ ম্র্তির আরাধনা প্রয়োজন হইতে পারে। সামাজিক, নৈতিক, রাজনীতিক কল্যাণসাধনেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ সকল কিছু আর্টের অস্তরক্ষ কথা নয়।

আমরা বলিয়াছি আর্টের মূল কথা হইতেছে চিরম্বন অনস্ক সত্য।
এই সত্য হইতেছে বৃহৎ—সর্ব্ব বিস্তৃত। চক্ষ্র কাছে যাহা স্থন্দর বা
অস্থন্দর, সংস্কারের কাছে যাহা প্রিয় বা অপ্রিয়, বৃদ্ধির কাছে যাহা ভাল
বা মন্দ, সেই সকলের মধ্যেই একটা নিগৃঢ় সত্য রহিয়াছে। বস্তব যে
গুণ, যে নিজস্বতা, যে বৈশিষ্ট্য, জগতের রঙ্গমঞ্চে তাহাকে যে ভূমিকা
গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সেই বস্তব সত্য। এই সত্যটিই
নিত্য, ইহাই রসপূর্ণ—এই জিনিবটিকেই শিল্পী দেখাইতে চাহেন।
জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান, ধার্মিক সংস্কারক বা সাধুর কাছে সে সমস্তই
মঙ্গলকর, প্রিয় বা স্থবিধাজনক না হইতে পারে। কিন্তু কিত্তান্ত
অনত্য নয়। একটা কিছু সত্যপ্রাণকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক বস্ত্র
প্রকাশিত হইতেছে। এই সত্যিটিই তাহার আনন্দ্রন-স্বন্ধ্রপ, ইহাই
তাহার সৌন্ধ্র্য, ইহাই তাহার মধ্যে ভগবান। শিল্পীর লক্ষ্য এই

ভগবান। সাধুর বিরাট বৈরাগ্য ফুটাইয়া তুলিতে শিল্পীর যেমন কুতিত্ব, কর্মীর কর্মপিপাসা ফুটাইয়া তুলিয়া তাঁহার ঠিক সেই একই ক্রতিত্ব। কামীর কামোন্মত্ততা দেখাইয়াও তাঁহার মর্যাদার কোন হানি নাই। প্রকৃত অধ্যাত্মের সহিত আর্টের ক্যোনও বিরোধ নাই। বরং অধ্যাত্মই আর্টের জীবন, তাহার প্রথম ও শেষ কথা। অধ্যাত্ম অর্থ আত্মা-সম্বন্ধীয়। যোগীর আত্মা কোথায় ? তাঁহার যোগে। ভোগীর আত্মা কোথায় ? তাঁহার ভোগে। যোগীর ঘোগীত, ভোগীর ভোগীম, দেবের দেবম, পশুর পশুর প্রকটিত করিতে পারিলেই भिन्नीत्र भिरत्नत्र भदाकाष्ट्री। এই हिमार्ट भिन्नीरे श्रवुष्ठ व्यशाचातानी। করুণাবতার ভগবান তথাগতকে শিল্পী আঁকিয়া দেখাইতে পারেন। তাই বলিয়া কদ্ৰ-আত্মা নাদিব শাহের প্রতিমৃতিকে শিল্পজগৎ হইতে নির্বাসিত করিতে হইবে কেন। কালিদাস আদিরদের অধ্যাত্মচিত্র দিয়াছেন। এই চিত্র যদি পাঠকের মনে আদিরদের ভাব জাগাইয়া जुल जाशां कानिमारमत साथ कि? कानिमारमत উष्म्यारे ज এह ভাবটিকে গোচর করিয়া ধরা। মান্থধের পক্ষে কোন অবস্থায় এই ভাবটি ধর্মসাধনের বাধাম্বরূপ হইতে পাবে, কিন্তু সেইজ্য উহা যে মূল্ড অসত্য বা অস্থন্দর তাহা কে বলিবে ?

নগ্ন নারীর চিত্র আমাদের চক্ষ্কে যে পীড়িত করে তাহা শুধু আমাদের নীতিবোধের জন্ত নহে, আমাদের সৌন্ধ্যবোধের জন্তও বটে। কারণ সচরাচর যে চিত্র দেখি, তাহা চিত্র নয়, ফটোগ্রাফ মাত্র, প্রকৃতির হবছ নকল। অফুলর কাহাকে বলি ? অফুলর তাহাই যাহা বস্তুর বাহিরের চেহারাটি শুধু দেখায়, বস্তুর অস্তুরের রহস্তাট যাহা ব্রাইয়াদিতে পারে না। ফটোগ্রাফ কুংসিত, তাহা নয় নারীরই হউক আর সাধু পুরুষেরই হউক। কারণ ফটোগ্রাফে নয় নারীই দৈখি, নয়নারীম্ব দেখি না, সাধুপুরুষের জাচাবদ্ধল দেখি কিছ সাধুজের ব্যাখ্যা পাই না। আর্টের

দিক দিয়া বিচার করিলে বটতলার উপন্তাস ষেমন কুৎসিঁত, রবিবর্মার দেবদেবীর মৃত্তিও ঠিক তেমনি কুৎসিত। শুধু শরীর ষেখানে, শরীরের পশ্চাতে গভীরতর কোন সত্যের মধ্যে শরীরের অর্থটি ষেখানে, পাই না, সাধুর অতীক্রিয়ণরতা, নীভিবাদীর শ্লীলতাবোধের দিক হইতেও ষেমন তাহা হেয়, শিল্পীর সৌন্দর্যাবোধের দিক হইতেও তেমনি।

উলন্ধ বমণীর আত্মার কথাটিকে ব্যক্ত করিয়া যে শিল্পী উলন্ধ বমণীর চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি উলন্ধ বমণীকে লম্পটের দৃষ্টি দিয়া। দেখেন নাই, সাধুর দৃষ্টি দিয়াও দেখেন নাই; তিনি দেখিয়াছেন ঋষির দৃষ্টি দিয়া, তিনি উলন্ধ করিয়াছেন ভাগবত এক সত্য। অপরে মনের খেলার দাস হইয়া বলিতেছে, ইহা শুদ্ধ উহা অশুদ্ধ, ইহা পুণা উহা পাপ। কিন্তু ঋষিকল্প শিল্পী দেখিতেছেন—সত্য কি ? বস্তুর নিগৃঢ় তথ্য কি ? কোথায় রসের সহস্রধারা উৎস ?

কবি যিনি, দ্রষ্টা যিনি তিনি স্বাষ্ট্ট করেন সিদ্ধ অবস্থার ভাবে অমুপ্রাণিত হইয়। এ ভাব ভাল-মন্দ শুদ্ধ-অশুদ্ধ মঙ্গল-অমঙ্গলের অতীত। সিদ্ধের পূর্ণ সত্যাম্বভৃতি অপরিণত সাধকের শক্ষে তাহার সাধনের দিক দিয়া দেখিলে সকল সময়ে স্পৃহনীয় না হইলেও হইতে পারে। তবুও সিদ্ধেরই অমুভৃতি প্রকৃত সত্য। সাধকের জন্ম যে সত্য তাহা ক্ষণিক সাময়িক, তাহার মূল্য সার্বজনীন অথবা চিরস্কন নহে। কবির কথা সিদ্ধপুরুষের কথা। সাধন অবস্থার কোন মানদণ্ড লইয়া সেক্থা বিচার করিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া আবার এ-সব কথা যে সাধকের কাছ হইতে লুকাইয়া রাখিতে হইবে, সাধককে এ-সকল বিষয় হইতে যে দ্রে দ্রে রাখিতে হইবে তাহারও আবশ্রকতা কিছু নাই। উলক্ত নারীর চিত্র আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে। কিন্তু সেইজন্ম উহাতে যে সত্য সৌন্দর্য্য প্রস্কৃতিত হইয়াছে তাহার উপভোগ হইতে বিরত থাকিব কেন প্টেম্বর্যকে দমনে রাখিতে যাইয়া

ইব্রিমের সত্য ভোগকে নির্বাসিত করিব কেন? ইব্রিমের যে বাছবিক্ষোড তাহার ভয়ে ইব্রিমের দেবতাকে অস্বীকার করা সত্যাত্মভৃতিরই অস্তরায়।

কিন্তু সাধনার দিক হইতেও আর্টের যে মূল্য নাই এমন নহে। তবে শিল্পীর পথ ও সাধু বা ধার্মিকের পথ এক নহে। সাধুর পথ 'ইহা नम्' 'देश नम्'; भिन्नीत १७ 'देशहे' 'देशहे'। माधु চাट्न हेल्लिय्रक দমনে রাথিয়া, ইহাকে দূর করিয়া শুধু অতীক্রিয়ে পৌছিতে অথবা ইক্রিয়ের কোন এক নির্দ্ধিষ্ট ভঙ্গী বা প্রকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে। শিল্পী চাহেন ইন্দ্রিয়ের বিশ্ববিভৃতির মধ্যেই অতীন্দ্রিয়কে বোধ করিতে। আচার নিয়মের মধ্য দিয়া সাধু ধর্মজীবন গঠিত করিতে চাহেন। শিল্পীর আচার নিয়ম নাই। প্রথম হইতেই তিনি আপনাকে মৃক্ত বলিয়া মানিয়া লন। এই শ্রন্ধাটুকু সর্ব্বদার জন্ম ধরিয়া রাখিলে জীবনেও তিনি মুক্ত সিদ্ধ হইতে পারেন। সাধু তাঁহার সাধুত্বের, ধার্ম্মিক তাঁহার ধর্মশীলতার পরিমাপ করেন কোন্ বিষয়ে কোন্ বস্তুতে তাঁহার মতি বা অমতি, সেই বিষয় সেই বস্তুর রূপ বিচার করিয়া দেখিয়া। मिल्ली किन्क विषय्निर्वाहरन यत्नार्याश स्मन ना । जिनि जातन विषयः কিছু দোষ নাই। তিনি দেখেন ভগু তাহার অস্তর, তাহার সহজ সত্য প্রেরণা ও সেই অফুসারে যে বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন তাহা হইতেই সত্য স্থন্দর মঙ্গলকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন। আচরণ, উদাহরণ, শিক্ষা, ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধু ধর্মের সহিত, অধ্যাত্মের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে চাহেন, শিল্পী কিন্তু চাহেন শুধু ভাবের মধ্য দিয়া। ম্যান্তোনার (Madonna) ছবিই তুমি অন্ধিত কর, আর বারনারীর ছবিই অন্ধিত কর, তোমার বিষয়টির কোন প্রকৃতিগত দোষ নাই। প্রশ্ন ৬ধু সত্য ভাবটিকে পাইয়াছ কি ?

আর্টের প্রভাব প্রদার স্ক্র। স্থূলপ্রকৃতি আমরা তাহা সহক্রে অমুভব করি না। আমরা চাই স্থূল প্রভাব—স্পট্টভাবে ব্রাইয়া না

দিলে আমরা ব্রি না, লাঠ্যেষধি না হইলে আমাদের চৈতক্ত হয় না।
ধর্মণাত্ম নীতিশাস্ত্রের তাই সৃষ্টি হইয়াছে। আর্টের মধ্যেও তাই
নীতিবাদ প্রভৃতি মতবাদ প্রবেশ করাইতে চহিতেছি। নীতির
প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে, মান্ন্র্যের স্থলভাগটির পরিবর্ত্তনের
সাহায্যের জন্তা। কিন্তু মান্ত্র্যের স্বল্ধ হে অন্তরের প্রকৃতি, তাহার
অধ্যাত্মসন্তা কোন দিনই নীতির বারা প্রবৃদ্ধ হইবে না। আর্ট হইতেছে
দৃষ্টি—Revelation. এই দৃষ্টি বস্তুর অন্তর্যুর রহস্তের সহিত সাক্ষাৎভাবেই আমাদের এক সহজ্প পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। অনেক
সময় অজানিতভাবেই আর্টের সাহায্যে বস্তুর প্রাণের সহিত আমরা
মিলিত হইয়া যাই। এই সম্বন্ধই রন্সের সম্বন্ধ। ইহাকেই ধর্মসাধনের ভাষায়
ভগবৎপ্রসাদ নামে অভিহিত করিতে পারি। এই ভগবৎপ্রসাদ যিনি
পাইয়াছেন, ব্যবহার-শাস্ত্রের এমন কি সাধনারই বা তাঁহার প্রয়োজন
কি ? এই ভগবৎপ্রসাদের ফলে শিল্পী সহজ্বেই কচ্ছ সাধনা ব্যতিরেকে
ভোগের মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়লীলার সত্য-সৌন্বর্য অন্থভব করিতে করিতেই
নির্মাণ শুদ্ধচিত্ত আধ্যাত্মিকভাবে পরিপ্লুত হইতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে আর্ট ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই—ধর্ম অর্থে নৈতিক আচার-বিচার বা সাধুজীবন না ব্ঝিয়া, ব্ঝি যদি সত্যধর্ম, ধাহা অধ্যাত্মদৃষ্টিগোচর। আত্মার সহিত পরিচিত হওয়াই যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য; আর্টেরও তবে উহাই লক্ষ্য। অধ্যাত্মস্ত্রী আত্মাকে দেখিতে যাইয়া যদি আবার শরীরকে অথবা শরীরের কোন ভাগকে বাদ দিয়া না রাথেন, তবে শিল্পীও কছেন্দে শরীরমধ্যে সকল রূপে আত্মার মহিমাকে বর্ণে শব্দে বাক্যে প্রস্তরফলকে মৃর্ত্তিমান করিয়া পরম আধ্যাত্মিকতারই কার্য্য করিবেন।

नोत्रोत्रन : रेकार्ष, ১७२७

### কাব্য ও তত্ত্ব

একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্য-সমালোচক শেক্সপীয়র ও মোলিয়ের এই ঘুইজনের নাট্যপ্রতিভা তুলনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, কাব্য-জগতের সর্বত্ত, তাহার আদি স্পষ্টকাল হইতে আজ পর্যান্ত, এস্থিল. সোফোক্লা ইউরিপিদ হইতে কর্ণেই রাসীন, সকল কবিলে**ঠ**দিগের মধ্যে, তাঁহাদের সৃষ্টি যতই মহৎ হউক না কেন, সর্ব্বদাই আমরা একটা দোষের অবশেষ লক্ষ্য করি—তাহা হইতেছে একটা বর্বরতার আভাস। প্রবৃত্তির স্থল প্রাক্বতজনম্বলভ লীলাভন্নীট তাঁহারা অতিমাত্র করিয়া দেখিয়াছেন-সর্ব্বত্রই বলাৎকার, রক্তারক্তি, পাশবিক উপায়ে প্রবৃত্তির খেলা। একমাত্র মোলিয়ের তাঁহার বিশেষত্ব ও মহত্ব দেখাইয়াছেন এইখানে যে, প্রবৃত্তির খেলা চিত্রিত করিবার জন্ম তিনি এইস্ব স্থূল বাহ্য উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। মানুষকে দেখাইয়াছেন চিম্বা, ভাব, অমুভৃতির চিত্র-বিচিত্রতার মধ্য দিয়া, সকল থেলা চলিয়াছে অন্তরে। উচ্চ কথা না কহিয়া, কোলাহল না করিয়া, লক্ষরম্প না দিয়াও হৈ হার্মের কাহিনী যথাযথক্সপে, এমন কি গভীরতরভাবেই ব্যক্ত করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত মোলিয়ের । মোলিয়ের দেখাইয়াছেন নিছক চরিত্র, নিছক মনস্তম্ব। প্রবৃত্তির যে আবিল আবেগময় সূল বিকাশ, তাহার উপর তিনি ততথানি জোর দেওয়া প্রয়োজন বা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। সমালোচক তাই শেক্সপীয়র-স্ট তাইমন ও মোলিয়ের-স্ট আলসেন্ত এই তুইটি চবিত্র উদাহবণস্বরূপ লইয়া বলিতেছেন, শেক্সপীয়ব কি উগ্র ব্যাপ্তবং মানুষ স্ষ্টি করিয়াছেন ; মোলিয়েরে শরীরগত সে উচ্ছুখনতা, ইন্দ্রিয়গত সে উন্নত্ততা নাই; কিন্তু তাইমন অপেকা

আলসেত্তেই কি মানববিদ্বেষীর গভীরতর তত্ত্তিত্র ফুটিয়া উঠে নাই ? শেক্সপীয়র ও মোলিয়ের যে ছুইটি চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা जुनना कतिया काराव ज्ञान निष्म काराव ज्ञान উচ্চে, देश निर्द्धावण कवा এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত নয়। আমাদের বিচার্য্য সমালোচকের মূল বক্তব্যটি। বর্ত্তমান কালে কাব্যস্থ সম্বন্ধে এইরূপ একটা ভেদ নির্দ্ধেশ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, তত্তবোধ আর ইন্দ্রিয়জবিকার এই চুইটি জিনিষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী। স্থত্তস্বরূপ তাই দেওয়া হইতেছে, কবি সৃষ্টি করিবেন তত্ত্ব; ইন্দ্রিয়-উত্তেজনা, স্থল বিকার কাব্যের বস্ত্র হইতে পারে না, কাব্যে তাহার আর স্থান নাই। কারণ, প্রথমত কবির উদ্দেশ্য মারুষের গভীরতম কথা যাহা, যাহা অস্তরের বস্তু, যাহা আত্মার অমুভূতি, তাহাই প্রকাশিত করা। স্থূল ইন্দ্রিয়ের স্থূল বিক্ষোভ মান্থবের অন্তরের, আত্মার কথা নয়। দিতীয়ত, মানুষ আর পূর্বের মত অতিমাত্র ইন্দ্রিরপরিচর্য্যানিরত নহে, তাহার মধ্যে উচ্চতর বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, নব নব অভিজ্ঞায় সে পূর্ণতর হইতেছে । কালিদাস, শেক্সপীয়র এ সকলের বার্ত্তা কিছুই জানিতেন না, তাই ইহাদের ছায়া তাঁহাদিগকে ম্পর্শ করিতে পারে নাই। মানুষ এখন জগৎকে জীবনকে দেখিতেছে এক নৃতন দৃষ্টি দিয়া, সভ্যতা ভাবুকতার জ্ঞানবিজ্ঞানদীপ্ত বৃদ্ধিপরিভদ্ধ বুত্তির চকে। এথনকার কবিও তাই শেক্সপীয়র ও কালিদাসের মত ইন্দ্রিয়গত অমুভূতিকে একাস্ত করিয়া কাব্য সৃষ্টি করিবেন না। তৃতীয়ত, কাব্যের মহন্তই এইথানে। যে কবি প্রাকৃতজনের অনুভূতি ও ভন্নী লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবি তিনিই যিনি কবি ও মহাপুরুষ একাধারে, যিনি মামুষকে ভুধু আনন্দ দিয়াই নিশ্চিত নহেন কিন্তু তাহাকে মহীয়ান দেবতুল্য করিয়া তুলিতে চাহেন।

কাব্যের বিষয় তত্ত্ব, এই কথাটি আমরা দর্কপ্রথমে ব্ঝিতে চেষ্টা করিব। তত্ত্ব কি ? বস্তুর বাহা দনাতন গুণ, বাহা আশ্রয় করিয়া বস্তু বস্তু হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আদিপ্রাণ, সেই মূল সতাই উহার তত্ব।
বস্তুর যে সূল বিকার তাহা তাহার তত্ব নহে। সূল বিকারের কারণ যাহা,
যে গুণসমাবেশ হইতে এই ইন্দ্রিয়গত বিক্ষোভ উছ্ত তাহাই হইতেছে
তত্ব। যেমন প্রেমের তত্ব হইতেছে ভালবাসা। প্রেমের স্থূল বিকার
হইতেছে ইন্দ্রিয়জ শরীরস্ত্র সেই স্বেদ কম্পন পূলক ইত্যাদি—Emerson
যেমন বলিয়াছেন, touching and clawing—এ-সকল তত্ববস্ত
নহে। অতএব বলা হইতেছে কবি শরীরক্ত বিকারের কথা না বলিয়া
দেখাইবেন হাদয়গত বৃদ্ভিটির গতি, শুধু ভালবাসার প্রকরণ। কেবল
ইহাই নয় প্রেমকে শরীরের দিকে টানিয়া না আনিয়া, উহাকে সমুচ্চে
তৃলিয়া ধরিব, মিলাইয়া দিব বিশুদ্ধের, অনস্তের, ভগবানের সহিত।
বিদ্যাপতির মত আর বলিব না

পীঠ আলিঙ্গনে কন্ত স্থ্<sup>ৰ</sup> পাব।
পানিক পিয়াস তুধে কিয়ে যাব॥
এখন বলিব ববীন্দনাথেব কথায়

আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে অস্তরাত্মা ধায় নিত্য অনস্তের টানে।

অথবা ব্রাউনিংএর মত শাস্ত উদাত্ত তত্ত্ত্পানে পরিপ্লুত হইয়া মানব-জাতিকে সান্ধনা দিব

God's in His Heaven
All's well with His world.

কিছ শেক্সপীয়রের মত ইন্দ্রিয়জগতের দাস হইয়া প্রাক্তজনের ক্ষ্ চিস্ত লইয়া বলিব না

And in this harsh world draw thy breath in pain.

তত্ত্ব তথু তত্ত হিসাবেই বিশুদ্ধ সভ্য। ভূতবন্ত, সুল বিকাশ, ইন্দ্রিয়-

বিক্ষোভের মধ্যে উহা পরিকৃট নয়। অতএব কাব্যে উভয়ের যুগপৎ श्राम श्टेरा भारत ना। मर्खा अधरम आमता এই मिक्कारस्तर विठात করিব। বস্তুর অতিমাত্র যে বাহ্ম রূপ, তত্ত্ব তাহার অতীত জিনিষ: আত্মা যে দেহকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে. আমরাও অস্বীকার করিব না। কিন্তু এই আত্মাকে, এই তত্তকে উপলব্ধি করিবার ও প্রকাশিত করিবার নানা ভঙ্গী আছে। মাহুষে মাহুষে, সাধকে সাধকে যে পার্থক্য তাহা অহুভূতির মূল বস্তুটি नरेग्रा नम्, जारा এर অমুভূতিবই প্রকার नरेग्रा। কবি ও দার্শনিকে যে প্রভেদ তাহাও এই ভঙ্গীরই বিভিন্নতা। কবিও তত্তকে দেখেন কিন্তু এক দৃষ্টি দিয়া নহে। দার্শনিক তত্তকে দেখেন বিচারবৃদ্ধির সাহায্যে, চিস্তার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তত্তকে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার কাছে ঘটনা বা স্থূলবস্তুর নিজম্ব মূল্য কিছু নাই, উহার অস্তুরালে যে তথ্য লুক্কায়িত তাহাকেই তিনি ধরিয়া দেখান—তিনি চাহেন শুধু চিস্তাজগতের কথা। বাস্তবিকপক্ষে তত্ত্ব অর্থে আমরা ধরিয়া লইয়াছি এই চিম্বাজগতের কথা। তত্ত্বে উহা অপেক্ষাও গভীরতর জিনিষ ইহা ভূলিয়া গিয়াছি। তাই, ষথন কবিকে বলি যে ডিনি বিল্লেষণমূখী বুদ্ধির সাহায্যে শুধু চিস্তাজগতের কথা বলিবেন তথন ফলত কবিকে দার্শনিকেরই কার্য্য করিতে বলিতেছি। কবির লক্ষ্য যে তত্ত্ব ভাহা দার্শনিক তথ্য নহে, তাহা তর্কবৃদ্ধিপ্রস্থত নহে। কারণ, তাঁহার উদ্দে<del>খ্য</del> তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য তত্ত্বের স্পষ্ট। কবি যথন কাব্য রচনা করেন, তথন তিনি একটা কিছু প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হন না। তিনি চাহেন শুধু মূর্ত্ত প্রকট করিয়া তুলিতে বাহা তাঁহার অস্তবের দৃষ্টিতে জাগরুক হইয়াছে। কবির দৃষ্টিতে যে বিল্লেষণ নাই তাহা নয়, কিন্তু উহা তর্কবৃদ্ধির বিশ্লেষণ নয়। সাক্ষাৎদৃষ্টির সহচর ধে 'বিবেক' তাহার দারাই বস্তুসমূহের শতমুখী পার্থক্য, বৈচিত্র্যময় লীলা এক সহজ্জ

শ্রেষ্য্বলে তিনি ফুটাইয়া তুলেন । দার্শনিক সত্যকে দেখেন স্কীর্ণ করিয়া, তাহার একটিমাত্র প্রকরণ, তাহার তাত্ত্বিকরণ অর্থাৎ চিস্তার কেত্রে তাহার যেমন বিকাশ। কবি সত্যকে স্কৃষ্টি করেন একটি সমগ্রতায় পূর্ণ করিয়া। রবীক্রনাথের 'রাজা' রূপক হিসাবেই যতথানি লিথিত হইয়াছে, কবিত্ব হিসাবে তাহার মূল্য তত কম। কারণ, আধ্যাত্মিক তত্তকে তিনি যে স্থূল দেহ দিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, দে স্থূল দেহকে তিনি অবহেলাভরেই দেখিয়াছেন, তাহাকে লইয়াছেন শুধু অবাস্তর অলঙ্কাররূপে —তাই তত্ত্ব ও স্থূল বস্তু একই মহৎ সত্যের মধ্যে একীক্বত হইয়া উঠে নাই, উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে এক ক্রিমতার সংযোগ। সমস্ত কারেয়ও তাই এই ক্রত্রিমতার অসরলতার ছায়া। কিন্তু কালিদাসের কুমারসম্ভব আধ্যাত্মিক না আধিভৌতিক বস্তু লইয়া ? উভয়কে বিযুক্ত করিয়া দেখিবে কে ?

এই টুকু বিশেষ করিয়া হাদয়কম করিতে হইবে যে কবির চক্ষে স্থাল ও ফুলের সমান মৃল্য। স্ক্রই আসল জিনিষ; স্থাল শুধু স্ক্রের অলকার, উপমান বা সাক্রেতিক চিহ্ন এরপ নয়। স্ক্রেও স্থাল একই জিনিবের ছই বিভিন্ন ক্রেত্রে বিকাশ মাত্র। বৈদিক ঋষিগণের এ বিষয়ে যে গভীর অহন্ড্রতি ছিল তাহা অতুলনীয়। তাঁহারা জ্ঞানের দেবতার নাম দিয়াছেন স্বর্যা, তপংপক্তির নাম দিয়াছেন অগ্নি। কেন? ইহা শুধু তুলনা নয়, উদাহরণ বা কোন বিশেষ অর্থহীন সংজ্ঞা মাত্র নয়। শুধুই যদি সংজ্ঞা হইত তবে জ্ঞানের নাম অগ্নি, শক্তির নাম স্বর্যা হইতে কোন বাধা থাকিত না। ঋষিগণ কিন্তু দিব্যা কবিদৃষ্টি দিয়া দেথিয়াছেন যে অতীন্ত্রিয়ে তত্ত্বে বাহা জ্ঞান, স্থলে জাগতিক ক্ষেত্রে তাহাই স্বর্যা—একই বস্তু; উভয়ের আত্মার ধর্ম হইতেছে প্রকাশ। অগ্নির যে শুণ তাপ, মূলত তাহাই তপংশক্তির ধর্ম। স্ব্যাই জ্ঞান, অগ্নিই শক্তি—ইহা শুধু রূপক নয়, ইহা ভারবিলাসীর কল্পনা নয়। কবির সহজ্ব প্রেরণাই তাই

হইতেছে তত্ত্বকে নিছক তত্ত্বরূপে দেখা নয়, কিন্তু তত্ত্বকে বিষয়ের বন্ধর মধ্যে ধরিয়া শরীরী করিয়া দেখা। স্ক্রন্থলতে ভাবের মধ্যে মাহা তত্ত্ব, সুলে ইন্দ্রিয়লগতে ভাহাই বস্তু তাহাই ঘটনারাজী; তত্ত্বের জীবস্তু বিগ্রহ হইতেছে সুল—একটি স্বষ্টি করিতে গিয়া আর-একটি সহজেই উহার দহিত স্বত্ত হইয়া পড়ে। তাই কালিদাসের কুমারসম্ভব তত্ত্বকথারূপে লিখিত না হইলেও, এত সহজেই উহার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। তাই পরমতন্ত্ববাদী, আধ্যাত্মিকভাপরিপ্লভ বৈদিক ঋষিগণের মুখ হইতে তত্ত্বকথা বলিতে যাইয়া সহজেই বাহির হইয়া পড়ে

#### যত্র নারী অপচ্যবং উপচ্যবং চ শিক্ষতে।

তত্ত্ব ও বস্তু, অত্র ও অমুত্রের মধ্যে যে অঙ্গান্ধী দামঞ্জন্স, যে নিগৃঢ় একাত্মতা কবির অথও দৃষ্টিতে তাহাই ফুটিয়া বাহির হয়। কবির ইহা আভাবিক ধর্ম। তারপর, আমরা বলিয়াছি কবির কার্য্য মুখ্যত বিল্লেষণ নয়, তাঁহার কার্য্য সংশ্লেষণ অথবা সজন। এই স্পষ্টির প্রকৃতিই হইতেছে চলস্ত জীবস্ত রক্তমাংদের প্রতিমা। শুধু যাহা ভাবে, শুধু যাহা চিস্তায়, তাহা হিরণাগর্ভের করনা মাত্র; বিরাটের মধ্যে স্থুল পর্যাস্ত যাহা প্রদারিত হয় নাই, তাহা স্পষ্ট নয়। ইন্দ্রিয়ম্পর্শের ছারা তত্ত্বকে শরীরী করিয়া তুলাই স্পষ্টি। ভগবানের স্পষ্ট সম্বন্ধে এ কথা যেমন প্রযোজ্য, কবির সৃষ্টি সম্বন্ধে ও তেমনি।

এখন আর-একটি কথা বুঝিতে হইবে—তত্ত্ব নানা প্রকার। ধ্যানজগতের চিস্কাজগতের ধেমন তত্ত্ব আছে, হদয়লগতের, বাসুনাজগতের,
ইন্দ্রিয়লগতের, কর্মজগতের—প্রত্যেক জগতেরই তত্ত্ব আছে। ইহারণ
বিশেষ বিশেষ জগৎ, প্রত্যেকেরই এক-একটি ধর্ম, এক-একটি বিশেষদ্ধ
আছে। যখন বলা হয় কবি দেখাইবেন কেবল তত্ত্ব, বস্তুত তথন
কবিকে আজ্ঞা করা হয় যে, ধ্যানজগতের চিস্কাজগতের প্রতীতি

দিয়াই তিনি অন্তান্ত জগংকে বোধ করিবেন; বিচারবৃত্তি, পরমার্থ
অফুভৃতির যে ছাঁচ তাহার মধ্যেই আর-আর জগতের তত্তকে ঢ়ালিয়া
দেখাইতে হইবে। ইহা দার্শনিকের এবং সাধুপুরুষের কার্য্য হইতে
পারে কিন্তু ইহা কবির কার্য্য নয়। চিস্তাজগতের তত্তকে যেমন চিস্তার
গতির মধ্য দিয়া তাহার বিশ্লেষণ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়, ইব্রিয়জগতের তত্তকে ইব্রিয়ের বিক্ষোভের মধ্য দিয়াই, কর্মজগতের তত্তকে
কর্মের মধ্য দিয়াই প্রকটিত করা যায়। গীতিকবিতায় ভাবোচ্ছাসের
সাহাযেই প্রধানত আমরা তত্তকথা ব্যক্ত করি; নাট্কের প্রধান কথা
কিন্তু 'নটন', অক্সকগলন, কর্মের মধ্য দিয়াই এখানে তত্ত ফুটাইয়া তুলি।

মাহুষের কর্মের মধ্যে, ইন্দ্রিয়খেলার মধ্যে একটা দত্য আছে— তাহাও তত্ত্ব। উহা যে মাহুষের আত্মার কথা, অন্তরতম কথা নয় এমন নহে। রোমিও-জুলিয়েতে যে যুবজনোচিত প্রেমবহি, আন্তনী-ক্লিওপাত্রায় যে তীব্ৰ কামবৃহ্নি তাহা কি সত্যবস্তু নয়, আত্মার বিচিত্র লীলার অক্লীভত নয়? তাহা কি সনাতন সতাই নয়? বলা হইয়া থাকে, বর্ত্তমান কালে সভ্যতার যুগে রোমিও-জুলিয়েতের আন্তনী-ক্লিওপাত্রার দ্বান নাই-তাহাদের ভাবে আর-কেহ পরিচালিত হয় না. মাৰ্জিতবৃত্তি মাত্র্য সে সকলের উচ্চে উঠিয়াছে, তাহারা সনাতন সত্য নহে। প্রথমত, এ কথাটি আমরা সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা ভ দেখি য়ুবক্যুবতী যে ভাবে চিরকাল প্রেম করিয়া আদিয়াছে, আজও যে ভাবে করিতেছে, সকল বাহু সভ্যতা ভব্যতার অস্তরালে রহিয়াছে সেই পরিচিত পুরাতন রোমিও-জুলিয়েত। তবে রোমিও-জুলিয়েতে সে ভাব বৈষন ভীত্র, বেমন স্থাপাই, বেমন স্থালম্পানী ঠিক তেমন নয়, কিন্তু মূলত উভয় একই জিনিষ। উভয়ের মধ্যে এই পার্থকাটি বরং থাকিবার কথা। कादन कविं वाद्यदात्र नकन कतिशा ठिळ षष्ठिष्ठ करतन ना। वाद्यदात्र মধ্যে বে সভ্য অফুট, মৃত্গতি, অলক্ষ্যচারী তাহাকে পূর্ণ, স্পষ্ট,

জাজন্যমান করিয়া দেখানই কবিছ। প্রক্নতপক্ষে দনাতন অর্থ এরপ নয় চিরকাল ধাহাকে বাস্তবে পূর্ণ প্রকটিত দেখিতে পাই। সনাতন অর্থ যাহা বহিয়াছে চিবকাল কিন্তু অন্তবালে, বাহিবে তাহার পূর্ণ প্রকাশ কথন হয়, কথন হয় না, কিন্তু প্রায়শই তাহার একটা ছায়া প্রসারিত থাকে। কবির, ঋষির প্রয়োজন এই গুহুগত গুপ্তকে টানিয়া গোচর করিয়া ধরা। আর এমনও যদি স্বীকার করা যায় যে মানুষ একদিন ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ ছাড়াইয়া উঠিবে, আন্তনী-ক্লিওপাত্রার ছায়াও যেদিন জগতে পড়িবে না. তবুও সেদিন শেক্সপীয়রের মূল্য যে থাকিবে না এমন নয়, তিনি যে তত্ত্ব যে সত্য দেখিয়াছেন তাহা অসত্য হইয়া পড়িবে না। শেক্সপীয়র পড়িয়া দেদিন যে কেহ আনন্দ পাইবে না তাহা নয়। দেবভাবে সিদ্ধ প্রাচীন ঋষিগণ যে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার ড কবিত্বের রস গ্রহণ করিতে পারি, অথচ আমরা দেবজন কিছু পাইয়াছি কি ? সেই বৃক্ম ইন্দ্রিয়ের আবিলতা হইতে মুক্ত হইয়া আমরা সেই আবিলতামূলক কাব্যের রস গ্রহণ করিতে যে পারিব না এমন নহে। বলা ষাইতে পারে, বেদ উপনিষদের কবিত্ব যে হৃদয়ক্ষম করিতে পারি বা তদ্রপ কিছু সৃষ্টি করিতে পারি, তাহার কারণ বর্ত্তমানের অশুদ্ধ অসিদ্ধ অবস্থাতেও আমাদের মধ্যে এমন একটি বৃত্তি বিকশিত আছে যাহার সাহায্যে সেই দেবলোকের সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট। উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইন্দ্রিরবিক্ষোভের অতীত হইলেই যে ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া পড়িব তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? আর-সব বন্ধন ছিন্ধ হইলেও অন্ততপক্ষে সৌন্দর্য্যবোধ, বসবোধের বন্ধন যে থাকিবে না তাহা কে জোর করিয়া বলিবে ?

মানবজাতির ক্রমোন্নতি বলিয়া যে জিনিষ্টি বর্ত্তমান যুগের ক্ল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার অর্থ এরপ নয় যে মাহ্র্য যড়ই উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর স্তরে উঠিতে থাকিবে, নিয়ন্তবের বুত্তিগুলি ততই সে নিঃশেষে ঝাড়িয়া ফেলিবে। মান্থ্য যদি দেবতা হয় তবে তাহার মধ্যে মান্থ্যভাব এমন কি পশুভাবেরও যে স্থান হইবে না তাহা নয়। দেবচরিত্র আমরা গঠন করিতে চাই যে ভব্যতা শীলতা ইন্দ্রিয়বৃত্তির গতিমান্দ্য দারা বাস্তবে তাহা কতদ্র পরিণত হইবে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। আমরা মহাপুরুষের যে সংজ্ঞা দিয়াছি যিনি অস্তবে বাহিরে শাস্ত ধীর, সকল উগ্রতা তীক্ষতা বিহীন, ইন্দ্রিয়খেলার অতীত, তিনিই শুধু মহাপুরুষ, আর কেহ নয়—এ কথাও দ্বিধাশৃত্য হইয়া কে বলিতে সাহস করিবে?

কিন্তু সে যাহাই হউক কবিত্ববোধ, কাব্যস্প্রীর সহিত এ-সকলের কোন সম্বন্ধ নাই। মানুষ পশু হউক, দেবতা হউক, জগৎ দেণ্ট ফ্রান্সিসে ভরিয়া ষাউক অথবা হুনদিগের আবাসভূমি হউক, কবির তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মামুষ নিরক্ষর অসভ্য বর্ববর, প্রকৃতিরই কোলের সম্ভান হউক, অথবা সে জ্ঞানে বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যে মহীয়ান হউক, কবি তাহা দেখেন না। সর্বত্ত সকলের মধ্যে কি গভীর সনাতন সত্য, কি পরম সৌন্দর্য্য ঐশ্বরিকশক্তিবৎ সকলকে চালাইয়া লইয়াছে তাহাকে পরিক্ষট করিয়া দেখানই কবির উদ্দেশ্য। কবির মধ্যে বর্ত্তমান যুগে আমরা চাহিতেছি culture অর্থাৎ মাৰ্চ্ছিত বিচারবৃদ্ধি। কিন্তু যে culture শুধু চায় বিক্যা অথবা পাণ্ডিত্য, ডারুইনের 'তত্ব'টি জানাই যাহার প্রধান অঙ্গ, সে culture ব্যতিরেকে কবির মহত্ত যে কিছু হীন হইয়া পড়ে ভাহা নয়। দর্শন বিজ্ঞানে পারদর্শিতা কবিত্বের উৎস নয়। কাব্যজগতের এ-সকল অবাস্তর কথা। কবি যে তত্ত্ব দেখাইতে চাহেন সেজন্ত এ-সকল সাহায্য লইতেও পারেন, নাও পারেন। ভজ্জিল গ্রীককর্ত্ব ট্রয়নগর ষ্মধিকার বে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা হইতে এমন প্রমাণিত হয় না বটে বে তিনি সমর্নীতিতে স্থপগুড় ছিলেন, কিছ সেইজ্ঞ 'এনিদ' কাব্যের কবিত্বের কিছু অপচয় হইয়াছে কি?

কবির লক্ষ্য দেই তত্ত্ব যাহা শুধু চিন্তাগ্রাহ্য ধ্যানগত নহে কিন্তু যাহা আবার শক্তিপূর্ণ, যাহা বস্তুস্জনক্ষম—বৈদিক ঋষিগণের ভাষায়, যাহা যুগপৎ সত্য ও ঋত। তত্ত্বকে যখন ঋতময় করিয়া অহুভব করি তখনই কেবল তাহার কবিত্বরদের সন্ধান পাই। বস্তুর মধ্যে যন্ত্রীবৎ সমার্ক্ত যে নৈস্টিক শক্তি, যে মৌলিক প্রেরণা, তাহারই বলে কবি প্রকৃত তত্ত্ব স্পষ্টি করেন, সে তত্ত্ব ষেখানেই থাকুক না কেন—ধর্ম্মে-অধর্মে পাপে-পূণ্যে জ্ঞানে-অজ্ঞানে। তত্ত্বকে যিনি এইভাবে দেখেন তাঁহাকে আর শুধু দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্বকে বুঝাইতে হয় না—তত্ত্বের এক সুল মৃর্ত্তি দিয়া, কর্মজগতে তাহার লীলাভঙ্কী অহিত করিয়াই তত্ত্বের সকল রহস্ত অতি সহজে গোচর করিয়া প্রকটিত করেন। অস্তরের থেলাকে পুঝাহ্মপুঝারণে দেখাইতে হইলে বাহিরের থেলাকে যে মুত্তুত্ব

করিয়া আনিতেই হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। এ বাধ্যবাধকতা তথনই আদে যথন ঋষিকবির ঋতপূর্ণ দৃষ্টির পরিবর্জে দার্শনিকের বিচার-বৃদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করি। বালজাকের (Balzac) ন্থায় মনস্তত্ত্ববিৎ ক্ষজন ঔপন্থাসিক আছেন? কিন্তু দেখ তাঁহার Père Goriot; মনস্তব্ব-বিশ্লেখণের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দেখ তাঁহার Père Goriot; মনস্তব্ব-বিশ্লেখণের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পাষাণে খোদিত বিরাট মৃর্জি-তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। শুধু ভাবজগতে মনোবিজ্ঞানের কাক্ষকার্য্য, চাত্র্য্য, চমৎকারিস্থই তাহাতে নাই, কিন্তু একটা বাস্তব, জীবস্ত, রক্তমাংসের শরীরই তিনি স্থলন করিয়াছেন। আর শেক্সপীয়রের হাম্লেট—তাহাতে যে স্থল মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ রহিয়াছে, বৃদ্ধির ভাষায় চূল চূল করিয়া কে তাহা নিংশেষ করিয়া দেখাইবে ? অথচ, কিন্তা সেইজন্মই, কি জ্বলস্ত জীবস্ত তত্ত্ব এই হাম্লেট—তাহার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক অকভকীরই মধ্য দিয়া কি গভীর সত্য, কি তত্ত্ব যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান কালে আমরা ভূলিয়া গিয়াছি যে কবিছের প্রধান কথা হইতেছে শক্তি, সত্যের মৌলিক শক্তি, সত্য-অস্থৃতির সহজ্ব অদম্য প্রেরণা। কবিতা স্ক্র হইতে পারে, গভীর হইতে পারে, কিছ সেই সঙ্গে এবং প্রধানতই powerful হওয়া প্রয়োজন, এ কথাটি আমরা আর কাহারও মুথে বড় শুনিতে পাই নাই। বাল্মীকি হোমরকে আমরা নাম দিয়াছি primitive poets—অর্থাৎ আদিম প্রকৃতির। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা primitive ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন primary; আদিম প্রকৃতির নয়, আদি প্রকৃতির। তাঁহাদের কবিছের উৎস ছিল একটা elemental force, যাহার বলে সত্যকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহারা অস্তরের বহস্ত মহিমামণ্ডিত করিয়া স্থুলে প্রকৃতিত করিতে পারিয়াছেন। ক্রিছের এই মূল সত্যশক্তি—বেদ বাহার নাম দিয়াছেন 'কবিজতু'—
স্কৃত্তির ইহাই একমাত্র প্রসৃতি। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমরা প্রতিঠা

করিতেছি ভাবগত শোভনতা, চিস্তাবৃত্তির কাক্ষকার্য্য। ফলে কাব্যজ্ঞগতে বর্ত্তমান কালে সর্ব্বত্র নিপুণ কারিকর পাইতেছি, কিছু কোথাও সেই ঈশ্বরভাবপরিপ্পুত স্রষ্টার সাক্ষাৎ পাই না।

উপনিষদের কবি নিছক তত্ত্বকথা লইয়াই কাব্যস্ঞ্জী করিয়াছেন।
কিন্তু তাঁহারা আধুনিক বিশ্লেষণপরায়ণ মনন্তব্বিদগণের মত এই
তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা দেন নাই। তাঁহারা শেক্সপীয়র অথবা কালিদাসের
মতনই 'কবিক্রতু', দৃষ্টির তপঃশক্তি, তীব্র passionএর দ্বারাই
অফ্প্রাণিত হইয়া স্পষ্ট করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের স্পষ্ট এত অগ্লিময়,
এত ক্ষ্ট, এত বস্তুতন্ত্র। শেক্সপীয়র ও উপনিষদের ঋষিগণের মধ্যে
আর যে দিক হইতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, উভয়ের কবিছপ্রতিভার উৎস এক স্থান হইতে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য
নাই। পার্থক্য যাহা তাহা বিষয়ের, আখ্যানবস্তুর মধ্যে, কিন্তু যে কবিছপ্রেরণা উভয়কে পরিচালিত করিয়াছে তাহা একই প্রকার। ঋষিগণ
দেখাইয়াছেন অধ্যাত্মতন্ত্ব, শেক্সপীয়র দেখাইয়াছেন ইন্দ্রিয়তত্ত্ব—
উভয়ই তত্ত্ব, কিন্তু কোনটিই দার্শনিকতত্ত্ব নয়। তাই শেক্সপীয়র বধন
বলিতেছেন

And in this harsh world draw thy breath in pain—ু
আব উপনিষদ যথন বলিতেছেন

বেদাহমেতং পুরুষমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্তৎ তথন চিস্তাগত না হউক কিন্তু কবিত্বগত একটা গভীর ঐক্যই অন্তভব করি।

নারারণ : ভাস্ত, ১৩২৩

## প্রতিভার কথা

প্রতিভার কাজে সকলের আগে যে জিনিষটি চোখে লাগে তাহা হইতেছে নৃতনত্ব, মৌলিকতা। মাহুষ সাধারণত চলে, চলিতে পারে একটা ধরাবাঁধা পথে। প্রথাগত, সকলের অভ্যন্ত যে চিস্তা, যে কর্ম তাহারও সেই চিস্তা, সেই কর্ম এবং চিস্তা ও কর্মের সেই একই পদ্ধতি। এমন কি তাহার অমুভন, তাহার হৃদয়াবেগও দক্ল সময় তাহার নিজের নয় —অপরের মধ্যে চারিদিকের আবহাওয়ায় যে অফুভব, যে আবেগ খেলিতেছে তাহারই প্রতিধানি মাত্র। জগৎ জুড়িয়া ভাবের, চিন্তার, কর্মের যে একটা স্রোভ ছুটিয়া চলিয়াছে সে তাহারই মধ্যে একটা অসহায় ঢেউ। অথবা সে যেন একখানা নিথর নিক্রিয় দর্পণ, তার কাজ তাহাকেই শুধু প্রতিফলিত প্রতিবিম্বিত করিয়া ধরা। কিন্তু প্রতিভার বিশেষত্ব এইথানে যে তিনি সংস্কারের, গতামুগতিকের গড়্ডালিকাপ্রবাহের বহিভুতি একটা পদার্থ। সনাতনের মধ্যে তিনি লইয়া আসেন অভূতপূর্ব্ব, প্রবিচিত বিধিবিত্যাদের মধ্যে আনিয়া ফেলেন কি এক বেখাপ জিনিষ। জ্ঞগৎস্রোতে তিনি গা ভাসাইয়া দিয়া চলেন না, তাহার মধ্যে তিনি থাড়া হইয়া উঠেন, দেখানে তুলিয়া দেন বিপ্লব, হয়ত বা দে স্রোতকে ঠেलिया खग्र পথেই नहेया हलन।

এই নৃতনত্ব জিনিষটি কি, ইহার মূল কোণায় ? আমাদের দেশে প্রতিভাকে বলা হইয়াছে 'নবনবোলেষশালিনী বৃদ্ধি'—বে বৃদ্ধি নিতা নৃতন জ্ঞান বিকশিত করে, নৃতন তথা বহিয়া আনে। কিন্তু ইহা প্রতিভার একটা দিক মাত্র। প্রতিভা সেই জ্ঞান সেই তথ্যের আবাদ, বে জ্ঞান বে তথ্য স্ত্তনক্ষম, যাহার প্রেরণা হইতেছে একটা কিছু গড়িয়া

তোলা, তাহাকে শরীর দেওয়া, জীবস্ত করা, অর্থাৎ যে জ্ঞান শক্তির আধার। জ্ঞানের মধ্যে যে বস্তু প্রতিফলিত, শক্তির মধ্যে তাহাকে মূর্ব্ত, বান্তব, প্রাণবস্তু করিয়া ধরাই প্রতিভার স্বধানি—ইহাই স্তজনের অর্থ। আর প্রকৃত স্তজন যাহা তাহা নৃতনেরই স্তজন ; পুরাতনকে স্তজন করা, এ কথার অর্থ নাই।

পাশ্চাত্যে প্রতিভা ও গুণীর (genius 'ও talent) মধ্যে একটা পার্থক্যের কথা প্রায়ই নির্দ্ধেশ করা হয়। সে পার্থকাটি কি ? আমরা বলিয়াছি প্রতিভার কাজ হইতেছে নৃতন স্বন্ধন। কিন্তু গুণীর কাজ নৃতন স্ঞ্জন করা তত্তথানি নয়, যতথানি নৃতন করিয়া সাজান্। যাহা আছে, যাহা অভ্যন্ত পরিচিত তাহাকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, তাহার বিক্যাদের ধারাটি পরিবর্ত্তিত করিয়া এমনভাবে ধরা, যেন মনে হয় উহা একটি সম্পূর্ণ নৃতন জিনিষই। যে উপকরণ দেওয়া আছে তাহার সমাবেশ-কৌশলেই গুণীর গুণ। বস্তুকে বিষয়কে উপকরণকে সে বদলাইতে চায় না, বা বদলাইতে পারে না। আবশুকীয় সামগ্রীসব তাহার কাছে ধরিয়া দাও, সে বুঝিয়া মাপিয়া চারিদিক দেখিয়া-ভনিয়া একটা ষ্ণাযোগ্য নুতন ধরণেরই জিনিষ খাড়া করিবে। কিন্তু প্রতিভার যে নূতনত্ব তাহা সম্পূর্ণ আর-এক রকমের—মনে হয় সে যেন সব ভাঙিয়া-চুরিয়া একেবারে গোড়া হইতে পত্তন কবিয়াছে। গুণীব হইতেছে কৌশল, প্রতিভাব হইতেছে শক্তি। তাই প্রতিভার মধ্যে যে তথু নৃতনম্বই পাই তাহা নয়, দেখানে পাই একটা মুহুত্ব, বিরাটত্ত, অলৌকিকত্ব। আর সেইজক্তই দেখি, গুণী যিনি তাঁহাকে তাঁহার নিজের দেশ, তাঁহার সমসাময়িক কাল সহজেই বুঝিতে পারে, আয়ত্ত করিতে পারে। কারণ, তিনি উহাদের ফল, অন্যনপক্ষে প্রতিনিধি মাত্র—সর্বসাধারণ তাঁহাকে নিকটতর, একই ন্তবের বলিয়া অমুভব করে। কিন্তু প্রতিভা যেন আর-একটি লোকের. তাঁহাকে বুঝিতে ধরিতে হইলে যাওয়া চাই দূরে—পরদেশে, উত্তরকালে।

অক্তাদিকে দেখি গুণীর কাজ সময়ের সাথে কেমন মলিন হইয়া উঠে, তাঁহার প্রভাব বিশেষত নির্দিষ্ট দেশের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু প্রতিভার প্রভাব দিনে দিনে উজ্জ্বল হইয়া চলে, সমস্ত পৃথিবীই তাঁহাকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করে। গুণীকে বিশেষভাবে চালাইয়া লইয়াছে যুগধর্ম, কিন্তু বিশ্বের চিরস্তনের কি একটা নিত্যন্তন সার্থকতাই হইতেছে প্রতিভাব প্রাণ।

অস্ত কথার আমরা বলিব, গুণীর মধ্যে প্রধান হইতেছে বৃদ্ধি। আর বৃদ্ধিই হইতেছে কারিগরী, শিল্পীর বৃত্তি। কিন্তু প্রতিভার মধ্যে, ধেমন নেপোলিয়নে বা শেক্সপীয়েরে, এই কারিগরের বৃত্তি কেমন নীচে পড়িয়া রহিয়াছে, উহা পরিচালিত আর-একটা মহত্তর বৃত্তির দ্বারা। বৃদ্ধির ধর্ম্ম হইতেছে বস্তুর রূপটি লইয়া থেলা। বৃদ্ধি জিনিয়কে ধরে, অধিকার করে জিনিয়ের একটা বাহিরের অক্তেক আশ্রম করিয়া। সে ঘৃরিয়া বেড়ায় জিনিয়ের চারিপাশে, সে একটা নৃত্তন দিক দেখিলেও দেখিতে পারে কিন্তু সে নৃত্তনত্বে পাই না স্থানুত্ব, অতলম্পর্শতা। প্রতিভা কিন্তু বাহিরের প্রকাশের মধ্যেই আপনাকে বাঁধিয়া রাখেন না, সে-সকল অতিক্রম করিয়া তিনি চলিয়া য়ান একেবারে স্বরূপে, অস্তরাত্মায়। তাই বস্তুর উপর তাঁহার এমন সহজ্ব অধিকার, অটুট প্রভৃত্ব; স্ক্রনেও তাঁহার নৈসর্গিক ক্রমতা। অবশ্র সর্ব্রেমাধারণ যে বৃদ্ধি লইয়া চলে, গুণীর ঠিক সেই বৃদ্ধি নয়। গুণী চলেন একটা শুদ্ধ বৃদ্ধি লইয়া, তিনি একান্ত বাহ্ন রূপই দেখেন না—তিনি দেখেন গুণ, তাই তাঁহার নাম গুণী। কিন্তু গুণও জিনিয়ের ভিতরের, অস্তরত্ব, আত্মার কথা নয়।

মাহ্যবের সাধারণ বৃদ্ধি—তাহার প্রতীতি, প্রেরণা, হৃদরাবেগ থেলিতেছে প্রকৃতির এপারের ভদীটি লইয়া। গুণীর যে বিশুদ্ধ বৃদ্ধি তাহা এপারের শেষ সীমায় পৌছিলেও, তাহা এপারেরই। প্রতিভার প্রতিভা কিন্তু এইথানে যে তিনি এপারের এ গণ্ডী কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছেন ওপারে—অর্থাৎ শরীর প্রাণ ও মনের উপরে যে চতুর্থ বা ত্রীয় লোক দেইখানে, যাহা সত্যের ও সং-এর, অব্যর্থ জ্ঞান ও অটুট স্জনশক্তির প্রতিষ্ঠান, উপনিষদ যাহার নাম দিয়াছেন 'বিজ্ঞান'--বুহৎ **खान—संशान इरेटल्ड मिरामृष्टि जात मिरामिक। रेरातरे कि**ष्ट्र ঢালিয়া দিয়াছেন এপারের, এই শরীর প্রাণ ও মনের জগতের বস্তুরাশির উপর। এই বিজ্ঞান হইতেছে প্লেতোর সেই arche types—আইডিয়া বা ভাবের জগৎ, রূপময় স্পষ্টজগতের পশ্চাতে রহিয়াছে যে-সব স্বরূপ তাহাদের সমষ্টি। প্রতিভার মধ্যে জাগিয়া উঠে, প্রতিভাত হয় এই এক-একটি আইডিয়া মূলভাব, এই স্বরূপের এক-একটি নিগৃঢ় স্কন্ম বিগ্রহ এবং উহাকেই তিনি বাহিরে শরীরী করিয়া গোচর করিয়া ধরেন—সম্বন করেন। স্পষ্টর অর্থ ই হইতেছে এই তুরীয়ের মধ্যে অবস্থিত অগোচর অপ্রকাশ 'গুহাহিত' এক-একটা ভাবের শরীরগ্রহণের প্রয়াস। কারণ, এই তুরীয় বা বিজ্ঞান হইতেছে সেই-সব মৌলিক আদি সত্যের অধিষ্ঠান যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর স্বয়ং এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, বাহাদিগকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়া ফুট জাগ্রত করিয়া ধরিতেছেন। প্রতিভার মধ্যে এই ঐশবিক শক্তিই থেলিয়াছে, ইহারই জোরে তাঁহারও স্ষ্ট চলিয়াছে। প্রতিভাব প্রতিভা যে সঞ্জনশক্তি লইয়া, তাহার কারণও এইখানে। প্রতিভার ধাম যে বিজ্ঞানলোক তাহা জ্ঞান ও শক্তির সমন্বয়—সমন্বয় শুধু নয়, সন্মিলন। ইহা হইতেছে তপঃ অর্থাৎ মূল জ্ঞানের সহজ-বিচ্ছুরিত শক্তি—চিৎশক্তি। বুদ্ধির সাথেও একটা যে শক্তি—ইচ্ছাশক্তি—নাই তাহা নয়। কিন্তু সেথানে উভয়ের মধ্যে আছে সহচরের সভীর্থের সম্বন্ধ সেথানে উভয়কে টানিয়া আনিয়া মিলাইয়া ধরিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানে জ্ঞান ও শক্তি একই ; চিৎশক্তির অপর নামই তপ:শক্তি।

কিন্ত শুধু নৃতনত্বও নয়, শুধু স্ঞ্জনও নয়, প্রতিভাব সাথে সচরাচর

আর-একটি জ্বিনিষ নিত্যসঙ্গীরূপে আমরা জুড়িয়া দিয়া থাকি—তাহা হইতেছে সহজ স্তজন, শক্তির অবাধ আয়াসহীন বিকাশ। প্রতিভার কাজ ভগবানেরই মত। God said, let there be light, and there was light-প্রতিভার মধ্যেও আমরা সর্বাদাই যেন এই রক্ম একটা অনায়াদ-প্রভূত্ব দেখিতে পাই। তুমি-আমি যদি দামাক্তও একটা-কিছু করিতে চাই, তবে কত চেষ্টা, কত শ্রম, কত গলদ্বর্ম, তার পরেও সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহ। প্রতিভার কিন্তু এই রকম প্রতি পদে প্রাণাস্ত হইতে হয় না। তাঁহার কর্ম মাতুষীচেষ্টার ফল নয়, দিব্যপ্রসাদবলে তিনি নিতাসিদ। তাই আমরা বলিয়া থাকি, কবি যিনি তিনি জন্ম হইতেই কবি, চেষ্টা কবিয়া কেহ কবি হইতে পারে না। প্রতিভাবান সিদ্ধকর্মীর নিকট হইতেও আমরা আশা করি সেই সফলতা যাহার জন্ম কোন যুদ্ধ क्तिए द्य नारे, मारे विकय यादा भवाक्य कारा क वर्ण कात्न नारे। ক্রোঞ্চমিথুনের সে করুণ দৃষ্ঠটি চোখে পড়িবামাত্র বাল্মীকির কবিত্বপ্রতিভা অকন্মাৎ ফুটিয়া উঠিল আর রামায়ণ রচিত হইয়া গেল। আলেকসান্দরের সমস্ত জীবন একটানা বিজয়। নেপোলিয়ন সেই দিন প্রথম হটিতে আরম্ভ করিলেন, যে দিন তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল।

কিন্তু এ কথাটি কতথানি সত্য ? প্রতিভাকেও কি কথন কথন কঠোর সাধনা, ঘোর পরিশ্রমের-মধ্য দিয়াই চলিতে হয় নাই—সাধারণ লোকেরই মত যুদ্ধ সংঘর্ষ, এমন কি পরাজয় পর্যান্ত স্বীকার করিতে হয় নাই ? তথু চেষ্টা করিয়া কেহ কবি হইতে পারে না, সত্য কথা। কিন্তু সে জন্ম কি বলা যায় যে কবি হইতে গেলে চেষ্টার প্রয়োজনই নাই ? ঘটে যাহা নাই, তাহা পটেও নাই—কিন্তু ঘটে যাহা আছে তাহাকে পটে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে কোথাও যে যত্ন বা চেষ্টার দরকার হয় না, এমন নয়। প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, প্রতিভাও আছে তুই শ্রেণীর। এক, বাহাদিগকে তেমন ক্ষক্র্নাধনার মধ্য দিয়া যাইতে হয় নাই, বাহারা কেমন অবলীলাক্রমে হাসিতে হাসিতেই যেন পাহাড় পর্বত হটাইয়া চলিয়াছেন, গহন অরণ্যের স্থলে এক মৃহুর্ত্তে ইন্দ্রপুরী রচিয়া দিয়াছেন। আর, বাহারা চলিয়াছেন যেন সাধারণ মায়্রমের মত ধীরে ধীরে, পদে পদে যুদ্ধ করিয়া, পঞ্চায়ির তাপে পুড়িয়া পুড়িয়া। এক দিকে শেক্ষপীয়র, আর-এক দিকে বাল্জাক। যে প্রতিভাকে আমাদের মতনই পরিশ্রম করিতে ইইয়াছে দেখিতেছি, তাঁহাকে নিয়তর শ্রেণীর বলিয়া মনে হওয়া আমাদের পক্ষে আভাবিক। কিছু বান্তবিক তাহা নয়। কারণ মৃল শক্তিট উভয়ের মধ্যে একই, তারতম্য শুধু বিকাশের প্রণালীতে। তুইজনেই চলিয়াছেন বিজ্ঞানের—দেই তুরীয়ের শক্তির প্রেরণায়; তবে একজন গোড়া হইতেই সে শক্তি পূর্ণ অধিকার করিয়াছেন, আর-একজন একটা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া সে শক্তি পাইয়াছেন। তুইজনকেই জন্মসিদ্ধ বলা যাইতে পারে—একজনের সিদ্ধি প্রথম হইতে বা অকস্মাৎ ফুটিয়াছে, আর-একজনে ভাহা ক্রমবিকশিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

কিন্তু এ কথাও বলা বোধ হয় একেবারে নির্ভূল নয় যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রতিভায় কোন দল, কোন সাধনা, কোন পরাজ্যের বা সন্দেহের ইন্সিত, কোন কচ্ছুতাই কিছু নাই। বরং তাঁহাদের অস্তরাত্মা যদি দেখিতে পাইতাম তবে হয়ত ব্ঝিতাম কি একটা গভীর কঠোর তপশ্তা ঝড়ের মত তাঁহাদের ভিতরে বহিয়া গিয়াছে। প্রভেদ শুধু এইখানে, একজনের সাধনা হইয়াছে ক্ষিপ্রগতিতে—সে সাধনপ্রণালী অব্যক্ত, সংহত, একটা involved process; আর-একজনের সাধনা চলিয়াছে ব্যক্তভাবে, ধাপের পর ধাপে। কিন্তু যে সাধনা যত সংহত কেন্দ্রীকৃত ক্রত ভাহার বেদনাও কি ততই তীর্ত্র নয়? এমন যে শেক্সপীয়র—বাঁহার স্ক্রন এমন সহজ, এমন স্বতঃ-উৎসারিত, এমন অনর্গল উচ্ছুদিত, বাঁহার কোন

কথার ভঙ্গিমায় প্রয়াস্কের পরিশ্রমের লেশমাত্র চিহ্ন পাই না, তিনিও দেখি প্রায় চক্ষের জল ফেলিডে ফেলিডে বলিডেছেন—

Where art thou, Muse, that thou forget'st so long—Return, forgetful Muse, and straight redeem
In gentle numbers time so idly spent—

বস্তুত, যে শেক্সপীয়র ভিনদ ও আদোনিদ লিখিয়াছেন, আর যে শেক্সপীয়র ভামলেট লিখিয়াছেন, এই ত্ইএর মধ্যে যে ব্যবধান তাহা শিল্পীহাদ্বরে কড দক্ষ কত দ্বৈর ইতিহাদে যে পরিপূর্ণ দে কথাটি জানা না থাকিলেও তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইয়া আমরা পারি না।

শুধু তাহাই নয়, আমরা বলিব এই চেষ্টা, এই কৃচ্ছ\_সাধনা—তাহা গুপ্ত হউক আর ব্যক্ত হউক—এই তপস্থাই প্রতিভাকে মণ্ডিত করিয়াছে একটা নিজস্ব বিশেষ আভায়। ইহা সকল প্রতিভার মধ্যেই আছে— বাঁহার মধ্যে এই তপশ্চর্য্যা স্থম্পষ্ট তাঁহার মধ্যেও আছে, আর বাঁহার মধ্যে স্থুম্পট্ট নয় তাঁহার মধ্যেও আছে। শেক্সপীয়র বা বাল্মীকির মধ্যেও আছে, আবার গ্যেতে বা ব্যাসের মধ্যেও আছে। স্ফুটভাবে আর অস্ফুটভাবে হউক, আছে তপঃশক্তির কেমন এক রৌদ্রভাব, একটা আত্মস্থ সংহত সামর্থ্য, একটা পুরুষোচিত দৃঢ়তা। একটা কঠিন সাধনা, আত্মহন্দই প্রতিভার শক্তিকে কেমন জমাট নিরেট একাগ্র করিয়া ধরিয়াছে; শাণিত তরবারি-ফলকের ক্যায় এক দিকে সে বেমন নমনীয়, অন্ত দিকে তেমনি সে নমনীয়তার সাথে-সাথেই কেমন কাঠিন্সে ভরা। প্রতিভার উৎসই ত সেই বিজ্ঞানলোক, যেখানে তপ:শক্তি কেন্দ্রীভূত, আপন পূর্ণ বিশুদ্ধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। স: তপন্তপ্তা বিশ্বমক্ষত—প্রতিভাপ যে ক্ষন করিতেছেন এই রকম তপস্থার তাপে তপঃশক্তিকে ফুটাইয়া তুলিয়া। এই তপঃশক্তি, এই তপস্তার তাপ বাহার নাই তাঁহার স্তলনশক্তিও নাই, তাঁহার প্রতিভাও সেই অমুপাতে বিশুদ্ধ পূর্ণ নহে।

তাই আমরা এমন অনেককে দেখিতে পাই ক্ষরারা প্রতিভার একটা বীজ লইয়া আদিয়াছেন বটে, কিছু দে প্রতিভাকে স্থপক ঋদ্ধ মহনীয় कतिया जुनिटा भारतन नारे। जांशास्त्र मर्सा मक्ति स्थिनयारह व्यक्ति সরল অতি সহজ্ঞ প্রবাহে, নির্ফিবাদে। শক্তি সেথানে কোন বাধা পার নাই, শক্তির রাশ টানিয়া রাখিতে তাঁহারা পারেন নাই, তাই সে জিনিষটি জ্মাট বাঁধিয়া সামর্থ্যে ভরপুর হইয়া উঠিবার স্থ্যোগ পায় নাই। অক্ত কথায়, তাঁহারা চলিয়াছেন বেশীর ভাগ প্রাণের আবেগে, ভাবের উচ্ছাসে। প্রাণের আবেগকে আদিশক্তির প্রেরণায়, ভাবের উচ্ছাসকে স্থিতপ্রজ্ঞায় পরিণত করিতে পারেন নাই, তপোলোকে উঠিয়া গিয়া তথাকার দিব্য-ঈষণায় স্তজন করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদের বহিয়া গিয়াছে কেমন চাপলা, কেমন ভাসাভাসা চাকচিক্য-সত্যের ভাবের স্বরুপটি উন্মক্ত করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ফরাসী কবি ভিক্তর হিউগোর এই রকম একটা fatal facility—অতিমূলত অমুপ্রেরণা ছিল, তাই এতখানি প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁহার সৃষ্টি অসম্পূর্ণ ই থাকিয়া গিয়াছে। আর चामात्मत त्रतीसनाथ मश्रास । एवं व कथा वक-वक्तात्र मरन ना हश्र वमन नम्। ইহাদের সাথে সারণ করা যাইতে পারে বাল্জাকের কথা। বালক্ষাক যথন লিখিতে বসিতেন তথন তিনি খুস্টীয় (রোমান কাথলিক) যতির পোষাক ( soutane ) পরিয়া তবে লিখিতেন; তিনি বলিতেন ভগবংসেবার ক্যায় শিল্পদেবাতেও প্রয়োজন সন্ন্যাস, বৈবাগ্য, ব্লচ্ছ সাধনা (asceticism)। প্রতিভাব মধ্যে অবশু কট্টকল্পনা নাই, সেখানে খুবই আছে সরলতা, কিন্তু সে সরলতাকে বলা যাইতে পারে—একজন ফরাসী সমালোচকের কথায় —facilité difficile—কষ্ট্রসাধ্য সরলতা। বাহির \* হইতে দেখিলে প্রতিভার সৃষ্টিকে বোধ হয় কেমন আঁটগাঁট, কোন ফাঁক নাই, কেমন নিটোল, অঙ্গে অঙ্গে কেমন সহজ সামগুল্ডে সম্মিলিত। কিছ ভিতর হইতে যে দেখিতেছে তাহার চক্ষে পড়িতেছে কডকারগার জোড়া

দেওয়া হইয়াছে, কত এম্বি সেথানে রহিয়াছে—যত্নের প্রয়াদের কত রেখা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

পুরুষ অপেকা নারীর মধ্যে প্রতিভার সে সর্বল্রেষ্ঠ বিকাশটি যে এত বিরল তাহার কারণও বোধ হয় এইখানে। নারী চলে একটা সহজ অতিস্থলভ আবেগের ভরে--ভাবিয়া-চিস্তিয়া নয়, বাদ-বিচার করিয়া নয়, বৃদ্ধির জোরেও নয়, দে একটা অন্তরঙ্গ নৈসর্গিক প্রেরণা বটে— Intuition হয়ত অনেকে বলিবেন, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহা Intuition নয়, তাহা হইতেছে Instinct। নারীর মধ্যে পাই না পুরুষের আত্মন্থ তপংশক্তি ; ধ্যানীর যতির সেই একাগ্র স্ববশীভূত অথচ উদার প্রশাস্ত শক্তির প্রয়োগ। অতিমাত্র নিজের অমুভব, অযম্বপ্রাপ্ত প্রতীতি, বাহম্পর্শেরই একটা জাল, নারী নিজের চারিদিকে নিজে বুনিয়া চলে, তাহার মধ্যেই আপনাকে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু প্রতিভার, তুরীয় আবেগের মূলই হইতেছে নিজত্বের ব্যক্তিত্বের উপর শত জোর দেওয়া সত্তেও নিজেকে ছাডাইয়া যাওয়া, উদাসীন নির্লিপ্ত হইয়া একটা ভূমার বৃহতের বিশ্বের ভাবে ভরপূর হওয়া। নীট্শে যে নারীজাতিকে একটু তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিতেন তাহাও এইজ্ফাই—প্রতিভার যে সর্বোচ্চতম, যে চরম অন্বিতীয় স্মষ্ট তাহা যেন নারীপ্রকৃতি দিয়া সম্ভব হয় না। শেক্সপীয়র, দাস্তে, হোমর, বাল্মীকি-নারীজাতি ত এমন কাহাকেও দিতে পারে নাই। এ কথা অবশ্য বিশেষভাবে থাটে ভাবের বা চিস্তার জগং সম্বন্ধে। কিন্ধ ভাব বা চিস্তার জগং অপেক্ষা নারীর প্রতিভাবেশী থেলে কর্মের জগতে। কারণ, কর্মের উৎস হইতেছে প্রাণে, আর নারীর মধ্যে যদি কিছু সঞ্জাগ সামর্থ্যে ভরপুর থাকে তাহা হইতেছে এই প্রাণ। আমরা বলিয়াছি প্রাণের আবেগ, উত্তেজনা প্রতিভার, তপঃশক্তির অস্করায়। কিন্তু এক দিকে অস্তরায় হইলেও স্মার-এক দিকে স্মাবার সহায়। প্রাণশক্তিরই উন্টা দিক, নিভত সত্তা

হইতেছে তণঃশক্তি—প্রাণশক্তি ধেখানে সচল জীবস্ত সেখানে সে তপঃশক্তি ফুটিয়া উঠিবার স্থবিধা পায়, বদিও তপঃশক্তি সব সময়ে একেবারে বিশুদ্ধ, আপনার স্বরূপ সত্তাটি লইয়া বিকশিত হয় না। তব্ও—স্বল্পমণ্যশু ধর্মশু ত্রায়তে। বস্তুত এই কর্মদ্রগতেই দেখি নারী-প্রতিভাব যত মহীয়সী কীর্ত্তি। কবিশ্রেষ্ঠের মধ্যে যদি পাই এক সাফো (Sapho), কর্মীশ্রেষ্ঠের মধ্যে পাই—সেমিরামিস, ক্লেওপাত্রা, জান দার্ক।

প্রতিভাবানের স্বভাবে একটি বিচিত্রতার উল্লেখ করা পরিশেষে প্রয়োজন মনে করি। কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহাতে আর পাগলে ধাতুগত কোন পার্থক্য নাই, উভয়ে একই পদার্থে গঠিত। কণাটি শুধুই রূপক বা অলম্বার নয়। আমরা সত্যসত্যই দেখি প্রতিভাবান কোথাও একেবারে উন্নাদ, নতুবা অন্তত খামথেয়ালের বশবর্ত্তী। প্রায় সকলেরই মধ্যে বোধ করি কেমন মন্তিক্ষের স্থিরতা नारे, मिथात कि এकि। लानमान अमामश्रम प्रथा पिटिए । এ কথারও সদর্থ আমরা প্রতিভার যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা হইতেই পাই। আমরা বলিয়াছি, আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন যে সামঞ্চলক, যে নিয়মকে, যে 'ধর্ম'কে ( poise ) সৃষ্টি করিয়াছে, মন্তিকের বিচারবৃদ্ধি যাহাকে স্পষ্ট কৃট অচল অটল করিয়া গাঁথিয়া তুলিয়াছে লে সামঞ্চপ্তকে, সে নিয়মকে, সে ধর্মকে প্রতিভা চাহেন না। তিনি তাহার পরিবর্তে দিতে চাহেন আর-একটা ধর্ম, আর এ জিনিসটি তিনি আহরণ করেন আর-একটা উত্তর জগৎ হইতে। তাই প্রচলিত অভ্যন্ত নিয়মের মধ্যে विनि वाननाटक वाँविशा वाशिशाट्यन, विठाववृश्वित—गाशाटक वामना विन স্থন্থির মতি, তাহার—যে বিধিবিক্যাস তাহাকে এতটুকু এড়াইয়া চলেন না, এমন ব্যক্তির মধ্যে সেই তুরীয়লোকের প্রেরণা যেন কোন প্রবেশের পথ পায় না, কি একটা কঠিন নিধর আবরণ যেন উহার সমূথে। কিন্ত ষেখানে ধরাবাঁধার নিগড় তেমন নাই, ষেখানে একটু বিশৃত্বালা, একটু

শিথিনতা, যেখানে একটু আত্মবিশ্বতি, সেখানেই অতর্কিতের, আকস্মিকের স্থান, দেখানেই প্রতিভাব প্রেরণা ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে। তাই দেখি বন্ধ পাগলের মধ্যেও অসাধারণ Intuition সব থেলে, শিশুর মুখেও শুনি দিব্যজ্ঞানের কথা। শুধু তাহাই নয়, অন্ত দিকে আবার, প্রতিভার যে তুরীয় ন্সাবেগ তাহা এতই শক্তিমান, এতই অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত অপরিচিত যে জগতের মধ্যে সে যেমন একটা আলোড়ন তুলিয়া দেয়, প্রতিভাবানের নিজের আধারকেও তেমনি বিপর্যান্ত করিয়া ফেলে। আধার যে-সমন্ত জিনিসে অভ্যন্ত. তাহার ষে-সব সংস্কার তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ নৃতন মহান জিনিষ প্রতিভা লইয়া আসে—পুরাতন আধার এই নৃতন আবেগকে সহজে ধারণ করিতে পারে না। তাই দেখি কোথাও সে আধার একেবারে ভান্ধিয়া পড়িয়াছে -- यमन, नौहे(न: काथा । वा पार्थ (नथांतन काहेन धतिशांक- यमन, ওয়াগুনের। প্রতিভাশালীদের মধ্যে এই যে বাতুলতা হউক আর বাতিকই হউক যাহা দেখি তাহা হইতেছে ধারণসামর্থ্যের অভাব। মল্ডিচ্চকে স্থান্থির, বুদ্ধিকে অটল রাখিয়া, তুরীয়ের স্বাস্থ্যেই ভবিয়া উহাদিগকে যে গড়িয়া তুলা যায় না তাহা নয়; আধারকে জীবনকেও আবার একটা জাগ্রত ক্ষুট স্থিরপ্রতিষ্ঠ সামঞ্জল্তে নিয়মে বিধৃত করা যায় —কিন্তু সে অভিনব স্বভাবের জন্ম চাই অন্ত এক রকম সাধনা।

थवांनी : छाज, २०२ व

## শিল্পকলার কথা

প্রত্যেকটি কলাবিতা আপনাতে আপনি পূর্ণ, কোনটি কোনটির অপেকা বাথে না (sui generis); মান্তবের অন্তরান্তা হইতে সবগুলিই বৃগপৎ ছুটিয়া বাহির হইরাছে। যে প্রেরণার সার্থকতার জন্ম সেই দিন মান্তবের কণ্ঠে স্থর দেখা দিল, সেই প্রেরণার সার্থকতার জন্ম সেই দিনই তাহার হাতে উঠিল তুলিকা, বাটালি আর লেখনী। সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য আর কাব্য—মান্তবের একই সৌন্দর্য্যবোধের স্বষ্টি—প্রত্যেকটিই আপন 'আপন ধরণে সেই সৌন্দর্যাস্থান্তির চরম পরাকাণ্ঠা দেখাইয়াছে; সকলেই সকলের সমান, 'কেহ নহে উন'। স্থতরাং মোলিয়ের যে নৃত্যের ও সঙ্গীতের তৃই ওন্তাদের মধ্যে একটা কলহের চিত্র দিয়াছেন (Le Bourgeois Gentilhomme) সেই রকম শিল্পীতে শিল্পীতে স্বন্দ করিবার কিছু নাই। তবে দ্বন্ধ যে সময়ে দেখি, তাহার কারণ শিল্পীদের আপন আপন শিল্পটির উপর আত্যন্তিক অন্থরাগ, তাঁহাদের সৌন্দর্যাবোধের একদেশদর্শিতা।

ঐতিহাসিক হিসাবে বোধ হয় আগে-পরে নাই, ভিতরের সারবস্তর মূল্য হিসাবেও বড়-ছোট নাই; তব্ও তবের দিক দিয়া, অন্তরান্মার অভিব্যক্তির দিক দিয়া কলাবিদ্যাগুলিকে তরে তরে আমরা সাজাইতে পারি, গুণ কর্ম হিসাবে তাহাদের মধ্যে একটা তারতম্য, অথবা তারতম্য যদি না বলিতে চাই তবে একটা ক্রম নির্দ্দেশ করিতে পারি। মূলত বেমন চাতুর্বর্ণ্যের মধ্যে আগে-পরে বা শ্রেম-হেম্ব নাই অথচ সেখানেও একটা ত্তরবিভাগ বেমন করা যায় বা আছে— অথবা যেমন দেহের পক্ষে মাধার ও পারের সমান প্রয়োজন, এমন কি সেই

প্রয়োজনীয়তা হিসাবে উভয়ের মর্যাদাও সমান অথচ মাথার স্থান মাথায় আর পায়ের স্থান পায়ে—দেই রকম শিল্পবিদ্যাসকল সমাস্তরাল রেথায় চলে, এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও আমরা স্থায় ভাবেই দেখাইতে পারি যে সেথানে আছে উপরের বলিয়া রেথা, আর নিয়ের বা ভলের রেথা।

ভিতরের অন্তরের উপলব্ধিতে পাওয়া একটি সত্যস্থন্দরকে বাহিরে রূপ দিয়া স্পষ্ট করার নামই কলা, শিল্প বা আর্ট। আর্টে আর্টে পার্থক্য এই বাহিরের রূপের উপকরণ বা মালমসলার পার্থক্য। গায়ক সত্যস্থন্দরকে রূপান্ধিত করিতে চাহিতেছেন ধ্বনির, স্বরের সহায়ে; চিত্রকর চাহিতেছেন রংএর, রেখার সহায়ে; ভাঙ্কর চাহিয়াছেন কঠিন নিরেট বস্ত —পাথর; আর কবি চাহিয়াছেন মামুষের মুখের বাক্য বা কথা। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেই ভিতরের সত্যস্থন্দর। যে উপকরণের ভিতর ক্রিয়াই হউক না কেন, যিনি যখনই সেই সত্যস্থন্দরকে একটু জাগ্রত, জ্বলম্ভ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তিনিই ততবড় প্রষ্টা বা শিল্পী, এই হিসাবে সকল শিল্পের সমান মর্যাদা। বীথোবেন, রাফাএল, মাইকেল এক্টেলা আর শেক্সপীয়র সমানভাবে আমাদের আদ্রণীয় বরণীয় নমশ্য।

কিছ উপকরণের পার্থক্য যদি শুধু উপকরণেরই পার্থক্যে আবদ্ধ থাকিত, দে পার্থক্য যদি আর কোন পার্থক্যকে সঙ্গে ভাকিয়া না আনিত, তবে এখানেই সকল কথার শেষ হইত। কার্যত দেখি উপকরণের ভিন্নতা আনিয়া দিয়াছে ভঙ্গীরও ভিন্নতা, আধারের ধরণধারণ তৃলিয়া দিয়াছে আধেয়ের, সেই এক সত্যস্থলরেরই মধ্যে এক-একটা বিশেষ ভাব বা প্রকরণ। অথবা অন্ত দিক হইতে যদি আমরা দেখি তবে বলিতে পারি, ভিতরের উপলব্ধির একটা বিশেষ ভাব, অন্তর্যাত্মায় আবিভূতি সত্যস্থলবের একটা বিশেষ ধরণ শিল্পীকে বিশেষ বিশেষ ধারায় চালাইয়া লইয়াছে, তৃলিয়া দিয়াছে এক এক শিল্পীর হাতে এক এক যন্ত্র। এখন আমরা বলিতে চাই এই অন্তরের ভাবে একটা ক্রম আছে, সেই

ক্রমান্থসারেই শিল্পসমূহে একটা স্তরবিভাগ করা যাইতে পারে, মূলত যদিও সে ভাব হইতেছে এক অথগু সাম্য-স্বরূপ।

সত্যক্ষনের যে ভাবময় সন্তাটুকু, যে অরপ রহস্থলাঞ্চনা, যে অনস্ত ভোতনা সকল সীমা কাটিয়া মৃছিয়া দিয়া কেবলই আপনাকে দ্র হইতে দ্রে ছড়াইয়া চলিয়াছে, গান তাহাই ফুটাইতে চাহিতেছে। সেই ভাবকে, অনির্দ্ধেশ্র ইন্ধিতকে, অসীম অরপকে নির্দিষ্ট অর্থের বিশেষ রূপের মধ্যে প্রথম ধরিতে চাহিল চিত্র; ভাস্কর তাহাকে আরও ফুট আরও স্পাই, আমাদের এ জগতের স্থলের কেবল আলো ছায়া রেথা রঙের বাহারে নয়, কিন্তু মাংসপেশীর মধ্য দিয়া যেন আমাদেরই মত শরীরী ও জীবস্ত করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। কবি ভাহাতেও সম্ভই নহেন, তিনি রূপের বিগ্রহের মৃথ দিয়া আবার কথা ফুটাইতে চাহিতেছেন। গান যেন অন্ধ সেই অদেহী ঋষিবর; চিত্রে তাঁহার চক্ষ্ ফুটিয়াছে, দেহও দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে দেহ এখনও স্ক্র দেহ; ভাস্কর্য্যে তিনি যেন তাঁহার স্থুল ভৌতিক দেহটি পাইয়াছেন। গান অন্ধ; চিত্র ও ভাস্কর্য্য অন্ধ না হইলেও মৃক; মৃক ঋষি কথা পাইয়াছেন, পূর্ণভাবে প্রকট হইয়াছেন কাব্যে। গান হইতেছে যেন যোগসমাধি, সে সমাধির উপলব্ধি রুখানের পথে, যেন চিত্রে ভাস্কর্য্যে ফুটতর হইয়া ক্রমে কাব্যে পূর্ণ জাগ্রত হইয়া দেখা দিয়াছে।

আমরা বলিয়ছি আর্ট হইতেছে সত্যস্থলবের স্পট্ট, কিন্তু স্প্টির জক্ত স্থান্টর মূলে চাই একটা আবেগ, একটা নিবিড় চঞ্চলতা। সকল সন্তাই হইতেছে গতির সমষ্টি বা সংহতি। সত্যস্থলবের অঙ্গে অঙ্গে যে লাবণ্যের ডেউ উঠিয়াছে, সত্যস্থলবের যে প্রাণত্বক তাহা যথন শিল্পীর প্রাণের উপর গিয়া আঘাত করে, তথনই শিল্পীর মধ্যে জাগিয়া উঠে তাঁহার স্কল আবেগ বা স্পানন; এই গতিলাক্ত হইতে উঠিয়াছে শব্দ, ধ্বনি, মূর্চ্ছনা। এই মূর্চ্ছনার যে স্কল্প স্বরূপ—অস্তবাত্মায় যে প্রথম স্পান্দন, প্রাণের নিভৃত্ত সম্ভার যে কলগতি—তাহারই নাম নাদব্রদ্ধ; উহার স্থল রূপ বা পরিণতিই

হইতেছে শব্দ, ধনি। স্থূল শব্দ বা ধ্বনির সহায়ে সঙ্গীত সেই নাদব্রহ্মকে প্রকট করিতেছে, স্পষ্ট করিতেছে—যে নাদব্রহ্ম আত্মার সাড়ার মৌলিক অভিব্যক্তি, আদিম উল্লাস। তাই গানই হইতেছে আদি আটি—সকল আটের প্রতিষ্ঠাতা। সত্যস্ক্রমের সন্তায় যে মূর্ছ্না, গানে তাহারই নাম স্বর। স্বরই আর্টের গোড়ার কথা। কিন্তু সন্তার গতি মূর্ছ্নাই সব নয়, মাহ্র্য সত্যস্ক্রমের সাগরের টেউয়ের শুর্ কলরোল শুনিয়াই থামিয়া বাইতে চায় না। গতির আছে একটা ভঙ্গী একটা ধারা, তাহাকে রেখায় ত্রিয়া দেখান বায়; তরক্রের গায়ে আছে একটা আবেগের রঙের থেলা, তাহাকে ফলাইয়া ধরা যায়। গতির একটা দিক, তাহার মূর্ছ্নাটি আমরা কান পাতিয়া শুনিতে পারি; কিন্তু গতির আর-একটা দিক, তাহার রপটি চক্ষ্ দিয়াও যে দেখিতে চাহি। প্রথমে নাম শুনা—পূর্ব্রাগ

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

তারপর রূপ দেখা-অফুরাগ

মেঘ মালা সঙে তড়িত লতা জমু।

গানের পর তাই তখন ছবির জ্বন। গান দিতেছে সত্যস্থলরের ভাবটুকু (ইংরাজিতে ইহাকে আমরা বলিতে পারি Intuition, আর ইহারই অন্থ নাম 'শুতি' নয় কি ?)—এই ভাব হইতেছে যাহা অবাঙ্মনস-গোচর, যাহা স্ক্র সাধারণ। কিন্তু ভাবের আছে একটা বিশেষ প্রকরণ (Ideation বা Imaging—ইহাই না 'শ্বতি'?)—চিত্র চাহিতেছে এই জিনিষটি দেখাইতে, স্ক্রকে সাধারণকে একটা স্থূলতর বিশেষ আধারের মধ্যে ধরিয়া দিতে। গান যেন সাধারণ স্ত্র, আর চিত্র যেন ভাহারই বিশেষ উদাহরণ। প্রথমে শ্রুতির বেদের তত্ত্ব, ভারণর শ্বতির প্রাণের রূপক।

কিন্তু শ্রবণের পরে, দর্শনের পরে চাই যে স্পর্শন ; স্কুরাগের এখন মিলন, এখন যে

প্রতি অন্স লাগি কাঁদে প্রতি অন্স মোর।

ভাই ত ভাস্কর্যের স্থাপত্যের উদ্ভব। গতির স্থর আছে, গতির ধারা আছে, গতির আবার আছে একটা বস্তুসন্তা। কারণ, গতি এক হিসাবে কতকগুলি দ্রব্যের, ভৌতিক পদার্থের—স্থূল অণুপরমাণুর—অর্থাৎ বাহা স্পর্লেরিয়গ্রাহ্য ভাহাদের একটা সাঞ্জানর সমাবেশের ধরণ, ভাহাদের মধ্যে একটা সম্বদ্ধ। স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য সত্যস্কল্পরের গতিলাম্থনাকে এই ভৌতিক পদার্থগত সম্বদ্ধের, আমাদের স্পর্লেরিয়ের সহায়ে প্রকটিত করিতেছে, ধরিয়া দিতেছে। সত্যস্কল্পরের আছে অসীম অরূপ ভাব, ভারপর আছে সসীম ব্যঞ্জনাপূর্ণ রূপ। এই রূপের আবার প্রথম বিকাশ চোখের দেখায়—রেখায় ও রঙে; চিত্রবিদ্যা উঠিয়াছে এই স্তর্ম হইতে। রূপ আরও স্পাই, আরও স্থির নিবিড় হইয়া উঠে স্পর্লে, মাংসপেনীর চালনায়—যথন হাতে নাড়িয়া-চাড়িয়া একটা বস্তুর বিগ্রহেরই পরিচয় আমাদের হয়; এই স্পর্ল, পেশীচালনা, হাতে নাড়া-চাড়া, এই বস্তুপরিচয় জন্ম দিয়াছে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যবিদ্যাকে। সকল শিল্পের মূলে আছে যে গতিবেগ তাহাকে ধরিয়া জমাট করিয়া স্থায়ী স্থাণু—বন্ধ করিয়া বাখিতে চাহিতেছে সেই শিল্প।

কিন্তু স্পর্শেও মান্তবের শেষ তৃপ্তি নয়, মান্ত্র চায় আবার মূখ ফুটিয়া কথা কহিতে

**দোই পিরীতি অমুরাগ বাধানিতে**—

এই 'বাধান' ব্যতীত ভিতরের উপলব্ধিটি বাহিরে সম্পূর্ণরূপে, একেবারে শেষ করিয়া যেন ঢালা হয় না; বাক্য ছাড়া অস্করের অফুভব যেন স্বধানি ব্যক্ত, পরিক্ষৃট হয় না। তাই কাব্যের উদ্ভব। মিলনের পর সম্ভোগের আনন্দকে পরিপূর্ণ করিয়াছে এই কথা বলা। ক্রির প্রাণ তাই 'কথা কও' 'কথা কও' বলিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই কি আর কহিব আমি

বলিয়াও, কবি তাঁহার বলা শেষ করিতে পারিতেছেন না, ফিরিয়া আবার বলিতেছেন।

সত্যস্থলবের যে গতিচ্ছল দিব্যকর্ণে তাহা শুনিয়া শিল্পী গানের স্পষ্টি করেন, সত্যস্থলবে যে ভিন্নিমা তাহা দিব্যচক্ষে দেখেন আর ছবি আঁকিয়া তুলেন, সত্যস্থলবের সত্যকে গতির আধারকে অস্তরাত্মার স্পর্ল দিয়া আলিক্ষন করেন আর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলেন। আর সত্যস্থলবের সাথে অস্তরাত্মার বাণী দিয়া আলাপন করেন, আর কাব্যস্ষ্টি করিতে থাকেন।

এই আলাপন, কথা বলা মাহুষের যতথানি সোজাস্থজি অতি-আপনারই জিনিষ ততথানি আর কিছুই নয়। ভাষার মধ্যে মারুষের মারুষত্ব যেমন স্পষ্ট ধরা দিয়াছে, আর কোন জিনিযে তেমন ধরা দেয় নাই। মাতুষ মাত্র্য—কারণ, তাহার ধর্ম মনন চিন্তন, তাহার বৃদ্ধিবৃত্তি, তাহার মন্তিঙ্ক-পরিচালনা। আর এইসব কথা বা ভাষার মধ্যেই আসিয়া জ্বা হইয়াছে. বাকারপেই ইহারা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাবের অভিব্যক্তির আবরণই ভাষা, কে বলিয়াছিল ? আমরা মনে করি, ভাষাই ত ভাবের ভাস্বর বিগ্রহ। ভাবণ দর্শন স্পর্শন জিনিষের ভিতরকার পরিচয় দেয় যেন গৌণভাবে: অথবা জিনিষটি ঠিক ঠিক দিলেও, জিনিষের যে বার্ত্তা, যে 'প্রাণের কথা' তাহা পুরাপুরি দিতে বা প্রকাশ করিতে পারে না। অক্যাক্ত শিল্প হইতে কাব্যের পার্থক্য এই যে, কাব্যের মধ্যে যতথানি চিস্তার বৃদ্ধিবৃত্তির থেলা (intellectual) আছে অক্তত্ত তাহা নাই, তাই কাব্যের মামুষ যেমন আপনাকে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিতে পারে আর কোথাও তেমনটি পারে না। গান দিতেছে উক্ত অশরীরী তুরীয় ভাব, চিত্র ও ভাস্কর্য্য দিতেছে এই ভাবের সাথে সাথে একটা বাহ্য রূপ। কিন্তু ভাব ও রূপের মাৰখানে একটা জিনিব আছে সেটি গান, চিত্ৰ বা ভাস্কৰ্য দেয় নাই-এটি

দেওয়া তাহাদের ধর্ম নয়। এই মাঝখানের দ্বিনিষটি কি ? আত্মা ও আত্মাঅধিষ্ঠিত দেহ এই তুই-এর মাঝে আছে কি ? আছে অস্তঃকরণ, ভাবের
ও রূপের মাঝে আছে অর্থ, চিন্তা—'বাখান'। আত্মা, ভাব হইতেছে
যেন স্থ্য; দেহ, রূপ হইতেছে যেন পৃথিবী; কিন্তু অস্তঃকরণ, মন, চিন্তা,
অর্থ হইতেছে অন্তরীক্ষ। কবি পৃথিবী ও স্থাকে মিলাইয়া ধরিয়াছেন;
তাঁহার মধ্যে অস্তঃকরণটি স্পরিকৃট, ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়া মনের
চিন্তার সহায়ে তিনি ভাবকে রূপান্বিত, আত্মাকে শরীরী করিয়া
তুলিয়াছেন। কবির উপকরণ বাক্য এই অস্তঃকরণের মনের চিন্তার
বাহন। অক্যান্ত শিল্পে অর্থগোরব যদি থাকে তবে আছে মৌনভাবে,
কাব্যেই তাহাকে সাক্ষাৎভাবে পাই।

ইদানীস্তন কালের ঝোঁক অন্যান্ত শিল্প অপেক্ষা কাব্যেরই উপর বে বেশী দেখিতে পাই তাহাতে আমাদের কথাটিই প্রমাণিত হয়। কারণ আধুনিক যুগ অন্তঃকরণের ধর্মে যেমন অনুপ্রাণিত, চিন্তাসমূহে যেমন আঢ়া, দে রকম আর কোন যুগে ছিল না।

প্রাচীনতর যুগে কাব্যস্টি যথেট্ট হইয়াছিল। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি
সব শিল্পবিভাই মান্থবের ভিতর হইতে যুগণং বাহির হইয়াছে। কিন্তু তথুও
তথন কাব্য অপেক্ষা অন্তান্ত শিল্পেরই ছিল প্রাধান্ত ও প্রসার। এক সময়ে
ছিল গান। আমাদের বেদ কাব্যহিসাবে ততথানি লক্ষিত হইত না
ষতথানি হইত মল্পের গানের হিসাবে। তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন—
বেদানাং সামবেদোহিম্মি; কারণ সামবেদ হইতেছে সামগান। তাই
গীতার নাম গীতা। এই গানেরই জের বঙ্গসাহিত্যে আমরা টানিয়া
আনিয়াছি পদাবলীগাথা পর্যান্ত। প্রাচীন গ্রীসে গানের রাজা অরফিউসের
প্রতিভা গ্রীসের সকল শিল্পস্টের গোড়ায়। গান যে আদি মৌলিক
শিল্প তাহাও এই সকে আমরা ব্বিতে পারি। আর এক এক সময়ে
ছিল চিত্র ও ভাম্বর্যের প্রাধান্ত ও প্রসার—যেমন ভারতে বৌজ্মুগ ও

মোগলর্গ, ইউরোপে মধ্যর্গ বেনাসেন্দের যুগ। আধুনিক কালে কিন্তু
চিত্র ও ভান্ধর্গের সে রকম প্রভাব ত নাই, বরং এই ছুইটি বিদ্যা লোপ
পাইতে বসিয়াছিল। ইহার কারণ আমরা নির্দেশ করি, বৃদ্ধিরৃত্তির উপর
আধুনিক প্রাণের আত্যন্তিক ঝোক। কিন্তু কি চিত্রে, কি সাহিত্যে ও
ভান্ধর্যে এই বৃদ্ধিরৃত্তির থেলার তেমন স্থ্যোগ নাই, আধুনিক শিল্পীর
মন এইসব কলায় তেমন ছপ্তি পায় না। সঙ্গীতবিদ্যাও কাব্যের তুলনায়
বেন পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। ফলত কাব্য আধুনিক জগতকে বেন
ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। বৃদ্ধিতে প্রাণ আধুনিক যুগসাহিত্যের সহিত বে
মিল ও বে সহজ সম্বন্ধ একটা পাইয়াছে আর কোন শিল্পের সাথে
তাহা পায় নাই। এই সাহিত্যের মূল্য কি, সে কথা আমরা উত্থাপন
করিতেছি না; আমরা তথু দেখাইতে চাহিতেছি সাহিত্যের প্রভাব
কতথানি হইয়াছে।

তথু তাহাই নয়, কাব্য যেন আর-আর শিল্পকে নিজের মধ্যে তুলিয়া
ধরিয়াছে। প্রত্যেক শিল্পের আপন আপন অভিব্যঞ্জনাটি ধরণধারণাট
কাব্য আপনার মধ্যে প্রতিকলিত করিতে পারে, দে সামর্থ্য কাব্যের
আছে। গান গাহিবার বৃত্তিকে আশ্রম্ম করিয়া কাব্য যথন স্পষ্ট হইয়াছে
তথনই আমরা পাইয়াছি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শেলী রবীক্রনাথ ভের্লেন
মেটেরলিক—সমন্ত গীতিকাব্য ইহার ফল। কাব্যের মধ্যে, কেবল কথার
সহায়ে ছবি আঁকিয়া ঘাইতে পারা যায় কি রকমে তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টাস্ত
ফরাসীকবি থেওফিল গোতিয়ে (Theophile Gautier); কালিদাসকেও
আমরা এই সঙ্গে শ্বরণ করিতে পারি। সমন্ত রোমান্টিক সাহিত্যের গঠনে
দেখিতে পাই গানের ও চিত্রেরই প্রভাব। আর ভান্বর্য ও স্থাপত্যের
ভিদিমা সইয়া সমন্ত ক্লাসিক সাহিত্যটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভজ্জিল বা
মিলতনের, বা আমাদের মধুস্দনের কাব্য, কর্পেইর নাটক যেন এক-একটি
মর্শ্বরে প্রস্তুত অট্টালিকা। প্রতি সর্গ, প্রতি অন্ধ, প্রতি ছত্র যেন এক-

একটি প্রত্তর মৃত্তি, এক-একখানি শিলাক্তম্ভ-এমন নিবিড় সংহত নিণর স্থাণু একটা ভঙ্গী তাহাদের অঙ্গে অঞ্চে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যের সাধারণ রচনাভন্নীর কথা ছাডিয়া দিয়া আমরা যদি দেশরীতির দিক দিয়া বিচার করি, তবে দেখিতে পাই এক-একটি দেশের কাব্যস্ঞ্টিতে এই রকম এক-একটি বিশেষ শিল্পের ছাপ বহিষা গিয়াছে। সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যে মোটের উপর দেখিতে পাই, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের প্রভাব—সংস্কৃতে কিছু রচনা করিতে গেলে আপনা হইতেই সে কেমন পাথরের মূর্ত্তি হইয়া উঠিতে চায়। লাতিনসাহিত্য এ বিষয়ে সংস্কৃতসাহিত্যের অমুরূপ। ইতালী-সাহিত্যে শুনি গানের লীলায়িত মূর্চ্ছনা; গ্রীক্সাহিত্যও অনেক্থানি এই ধরণের-গ্রীকের শিল্পদেবীর নাম (Muse-Mousa) হইতেই আসিয়াছে সন্দীতের নাম (music)। আমাদের বান্দলাসাহিত্যও এই গানেরই ধর্মে অমুপ্রাণিত। আর ছবির ধরণে কাব্য আঁকিয়া ভোলার দৃষ্টাস্ত আমি দেখাইতে চাই--ফরাসীর ভাষায়। স্ক্র স্থ্যীম তর্নিত রেখায় ভাবের প্রতি অঙ্গ ফলাইয়া ধরা, ব্যঞ্জনার আলো-ছায়ার রঙে রঙে বক্তব্যকে বিচিত্র করিয়া ধরা-একটা রূপকে চোথের সম্মুখে জলস্ত সরাগ করিয়া ধরা ফরাসীসাহিত্যের জন্মগত অযন্ত্রসিদ্ধ ক্বতিত্ব।

কাব্যকে তাই আমরা সকল শিল্পের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই। ব্রাহ্মণের মত কাব্যের প্রাণ হইতেছে জ্ঞান, ব্রাহ্মণেরই মত কাব্যের উত্তব সহস্রশীর্ষ পুরুষের মৃথ হইতে—জ্ঞানের প্রেরণায় বাক্যকে আশ্রয় করিয়া কাব্য সত্যস্থলরকে উপলব্ধি করিতেছে, প্রকটিত করিতেছে। হ্যাপত্য ও ভান্ধর্য অন্তরাত্মার একটা সংহত শক্তিবোধের স্বষ্টি, শিল্পবিদ্যার মধ্যে উহারা তাই ক্রিয়ে, সহস্রশীর্ষ পুরুষের বাহুবলেই ভর করিয়া উহারা যেন গড়িয়া উঠিয়াছে। চিত্রবিদ্যাকে বলা যাইতে পারে শিল্পের বৈশ্য—বৈশ্যের ধর্ম যে নৈপুণ্য, কৌশল, চমৎকার করিয়া সাজ্ঞান, ভাহাই যেন চিত্রে প্রতিফলিত ইইয়াছে। আর সন্ধীত হইতেছে শৃশ্য—

দঙ্গীত সকল শিল্পের গোড়ায় পদম্লে প্রতিষ্ঠায়, উহার ধর্ম আর-সকল শিল্পবিদ্যার সেবা করা, সকল শিল্পবিদ্যাকে ললিতকলার একটা মূল ভঙ্গিমা বা হুর দিয়া সে চলিয়াছে।

मनौज श्रेरज्ञ मृप ; मनोर्ज्य द्यान मकरनत्र नीरा, किन्न व्यथम আমাদের কথা কেহ ভূল বুঝেন, তাই আমরা সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে আরও হুই-একটি কথা বলিতে চাই। যথনই কোন শিল্পকলায় একটা নৃতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তথনই দেখিতে পাই, মূলে রহিয়াছে সেই শিল্পকলার স্থরের পরিবর্ত্তন, একটা নৃতন স্থরের স্ষষ্টি—সেই শিল্পকলার প্রতিষ্ঠায় আছে যে সঙ্গাতের ভাগ তাহার অভিনব রূপ ও ভঙ্গী। গানে যাহাকে স্থর বলি,চিত্রে ভাস্কর্য্যে স্থাপত্যে তাহাই সঙ্গতি সম্মেলন সামঞ্চস্ত, কাব্যে তাহাই ছন্দ। বাল্মীকি অন্নষ্টুপ ছন্দ রচিয়া সংস্কৃতে আদিকবি আখ্যা পাইয়াছেন। মধুস্দন অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্থর দিয়া বাঙ্গলার কাব্য-প্রাণের একটা নৃতন দিক খুলিয়া দিয়াছেন। রবীক্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে রূপান্তর আনিয়াছেন, তাহা তাঁহার বস্তুদানের উপর ততথানি নির্ভর করে নাই, যতথানি করিয়াছে তিনি যে ভঙ্গী যে ছন্দ যে স্থর দিয়াছেন তাহারই উপর। রোদিন বা মেদ্টোভিকের মৃর্ত্তিরচনা, মিলেট ও इटेन्नात व्यथवा वामारमत व्यवनौक्तनारथत ठिखाइन ভाস्ठर्या ठिख সঙ্গতি সম্মেলন সামঞ্জস্তের একটা নৃতন ধরণ নৃতন ভঙ্গী দিতেছে অর্থাৎ স্থরটি বদলাইয়া দিতেছে, তাই তাহারা একটা যুগপরিবর্ত্তনের স্থচনা করিয়াছে।

আর দেশে দেশে যে শিল্পকলার পরিকল্পনার পার্থক্য, তাহা মূলত প্রধানত গড়িয়া উঠিয়াছে এই মৌলিক হ্বপরিকল্পনার পার্থক্যকে ধরিয়া। এক-এক দেশের প্রাণে তরন্ধিত হইয়া উঠিয়াছে এক-এক রক্ম হ্বর; তাই রূপকরণের কথনের ধারা দেশে দেশে বিভিন্ন। গ্রীক বা হিব্রু যে

আমাদের কাছে কেবনই গ্রীকও হিব্রু, তাহার কারণ ইহাও বটে যে গ্রীক বা হিব্রু ভাষার অক্ষর আমাদের ভাষার অক্ষরের মত নয়, উহাদের শব্দকোষ ভিন্ন, ব্যাকরণ ভিন্ন; কিন্তু আদল কারণ গ্রীকের ' হিব্রুর ছন্দ বা হ্বর ভিন্ন রকমের। অক্ষর-পরিচয় সহজ্ঞ, শব্দকোষ বা বাাকরণ আয়ত্ত করাও খুব কঠিন নয়, কিন্তু যতক্ষণ কোন ভাষার ছন্দ, গতিভন্নী, স্থর হানয়ন্দম না করিতেছি, ততক্ষণ সে ভাষার উপর আমার পূর্ণ অধিকার হয় নাই। পরস্ক, শন্ধকোষ ব্যাকরণ এমন কি অক্ষর-পরিচয়ও যদি তেমন পাকা না হয়, কিন্তু ছন্দবোধ থাকে পূর্ণমাত্রায়, তবে দে ভাষার স্বরূপটি বা অস্তরাত্মাটিরই সহিত আমাদের পরিচয় হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ যে প্রাচ্যের চিত্র, ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্যের দৌন্দর্যা উপনন্ধি করিতে অপারগ, আর্চ্চার (Archer) সাহেবের মত শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিও যে ভারতের শিল্পকলাকে অবলীলাক্রমে 'barbarous, barbarian, barbarism' আখ্যায় ভূষিত করিতে পারেন, তাহার কারণ এই যে, বিদেশী বিদেশীর স্কৃষ্টির উপকরণ গঠন সব পুখারপুখরণে জানিলেও সেই উপকরণের গঠনের ছন্দকে স্থরকে সহসা ধরিতে পারেন না। বিদেশীর কথার অর্থ বুঝিতে পারি, তাহার পরিচয় সব জানিতে পারি, তাহার মনকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়। থাকিতে পারি, কিন্তু ভাহার প্রাণের স্থর যদি আমার প্রাণে না বাজে ভবে বিদেশীকে আমি চিনি নাই।

তাই দেখি স্থাকে গানকে যথন ভূলিয়া যাওয়া হইয়াছে, তখন শিল্প হইয়া পড়িয়াছে কৃত্রিম জড়পদার্থ। এই স্থাকে গানকে হারাইয়া যদি বস্তু লইয়াই দে থাকে, তবে আর্ট তাহার প্রাণও হারাইয়া শুধু দেহটিকে লইয়া থাকে। কাব্য তখন হয় বাক্যসংগ্রহ, চিত্র হয় রঙের ও রেখার সমষ্টি, স্থাপত্য ও ভান্ধর্য হয় পাথরের পুঞ্জ। কাঠামোকে যদি সঞ্জীবিত ক্রিতে হয় তবে প্রয়োজন তাহাতে সঙ্গীতের উরোধন, তাহার মধ্যে সঙ্গীতের প্রাণ বহাইয়া দেওয়া। ফলত উনবিংশ শতান্ধীর জড়বাদের জড়বাদের জড়বারের পর আজ শিল্পজগতে যে নৃতন সৃষ্টি দেখিতেছি তাহার সর্বত্ত গানেরই প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য চিত্র এমন কি ভাস্কর্য্য পর্যান্ত যেন গানকেই মৃর্ত্তিমান করিতে চাহিতেছে। Mystic school, Impressionist school—আমাদের বাংলার ভাবাত্মক (আধ্যাত্মিক) । চিত্রাহ্বনরীতি গানেরই প্রভাবে ভরপূর। জীবস্ত শিল্পরচনার ইহাই শেষ কথা, ইহা শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি না হইতে পারে কিন্তু নৃতন জাবনের, আর্টে প্রাণপ্রতিষ্ঠার এথানেই যে আরম্ভ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

नातात्रण : टेकार्छ, ১०२१

# চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা

বঙ্গভাষায় ঘুই প্রকার গঠনপদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে—এক সাধু ভাষা, আর মৌধিক বা চলিত ভাষা। সাধু ভাষা অর্থে আমরা পণ্ডিতী ভাষার কথা বলিতেছি না। সংস্কৃতের শুধু অন্থস্বর-বিসর্গ বর্জন করিয়া যে ভাষা হয়, সে ভাষা কথন বাঙ্গালীর ভাষা হয়বে না। কিন্তু পণ্ডিতী ভাষা ব্যতিরেকেও এক সাধু ভাষা আছে, বিষ্কিচক্রকে ষাহার প্রবর্ত্তক বলিয়া আমরা ধরিতে পারি এবং যাহাই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া এ-যাবং পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। পুশুকে এই ভাষাই আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি; এবং বঙ্গদেশের যিনি যে বিভাগেরই অধিবাসী হউন না কেন, পরস্পরের কথোপকথনের ভাষা না ব্রিলেও, এই পুশুকের ভাষা সকলেই ব্রিয়া থাকেন, এবং লিখিলে সাধারণত এই ভাষাভেই লিখিয়া থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি এক চেটা আরম্ভ হইয়াছে যে, মৌধিক ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। এখন এই যে ঘুইটি প্রকরণ বা ধারা, ইহাদের গুণাগুণ কি, বঙ্গসাহিত্যে ইহাদের স্থান কি ও কেমন।

নব্যতন্ত্রীগণ যে কারণে গাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহার করিতে চাহেন তাহা আমরা যেমন ব্রিয়াছি, ক্রমে ক্রমে নির্দেশ করিতেছি। প্রথমত চলিত ভাষার সরলতা। বলা হয়—ভাষার উদ্দেশ ভাবকে প্রকাশ করা, অতএব যে ভাষা যত সহজ সরল স্বচ্ছ, তাহার মধ্য দিয়া ভাব ততই স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিবে। ভাবটাই আসল জিনিষ, ভাষা ভাবের বাহক অথবা অনুগত দাস মাত্র। ভাষার আড়ম্বরের, পৃঞ্জীভূত ঐশর্যের, জটিল কারুকার্য্যের নীচে ভাব যদি তলাইয়া যায় তকে

ভাষার সার্থকতা কি? সাহিত্যে যে পোষাকী ভাষা আমরা দেখিতে পাই, তাহা ভাবের, অর্থের স্বকীয় মৃর্টিটি সর্ব্বনাই আচ্ছাদিত রাথে; সেথানে ভাবের, অর্থের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ পাই না, মাঝে যেন একটি যবনিকা রহিয়া গিয়াছে। তার পর, মৌখিক ভাষার মধ্য দিয়াই আমরা প্রতিনিয়ত অন্তরের সকল ভাব প্রকাশিত করিয়া থাকি—ক্রোধে, ক্ষোভে, প্রেমে, আদরে এই ভাষাই ত আমাদের মর্ম ইইতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। মৌখিক ভাষা আর আমাদের অনুভৃতির মধ্যে একটা সহজ সামঞ্জন্ম, একটা সরল সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি হয় ভাবের থেলার চিত্রান্ধন, তবে চলিত ভাষাই ভাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ; কারণ উহার মধ্যেই ভাবের রং-বেরঙের ছায়া প্রতিফলিত। তদ্বাতীত যদি মনগড়া একটি ভাষার আশ্রয় লই, তবে ভাষার দ্যোতনাশক্তি আমরা হারাইব, তাহা এত প্রাণম্পর্শীও হইবে না। সাধু ভাষা কৃত্রিম, আমরা চাই প্রকৃতির স্বতঃকৃত্রিত ভাষা।

আর প্রকৃতির দান যে ভাষা, যাহা natural, তাহার মধ্যেই ত জীবন। দৈনন্দিন জীবনের ভাষা বলিয়াই চলিত ভাষা জীবনীশক্তিপূর্ণ। দদাসর্বাদা আমরা ভাবের যে ঘাত-প্রতিঘাত অম্বভব করিতেছি, তাহার দজীব স্পর্শ মৌথিক ভাষাকে সঞ্জীবিত রাখিতেছে, ওজঃপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। যাহা নিসর্গজাত, যাহা প্রকৃতিদত্ত, তাহাই শক্তিপূর্ণ। ঘরে বিসিয়া পাঁচজন পণ্ডিতে মিলিয়া যুক্তি-তর্ক করিয়া যাহাকে তৈয়ার করি তাহা ক্ষণভদ্বর, বিশ্ববস্তুর সহিত তাহার মিল নাই, তাহার মধ্যে প্রকৃতির অফুরস্ক প্রাণশক্তি থাকিতে পারে না। চলিত ভাষা সহজ্ব, সরল, প্রাণস্পর্শী, দ্যোতনাপূর্ণ, জীবনীশক্তিপূর্ণ—তাই চলিত ভাষাকেই শাহিত্যের ভাষা করিয়া তোলা উচিত।

নব্য সম্প্রদায় আরও বলেন যে, এক সময় ছিল যথন ভাষা লইয়া থেলাই সাহিত্যের শেষ কথা—অন্তত প্রধান কথা ছিল। কিন্তু আজ জগৎ এক নৃতন সাহিত্যস্টির সন্ধিন্থলে। পূর্বে সাহিত্য ছিল তুই-চারি জনের চিত্তবিনোদনের সামগ্রী, পণ্ডিত অথবা শিক্ষক সম্প্রদায়েরই একচেটিয়া জিনিষ। নৃতন সাহিত্যকে এক সঙ্কীর্ণ কোটর হইতে বাহির ক্রিয়া সমস্ত জগতের উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে, সর্বসাধারণের উপভোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। সমস্ত মানবজাতির অন্তরের যে কথা, দাহিত্য তাহারই ছবি মাত্র, দমস্ত মানবজাতির যে প্রাণ, ভাহার উপরই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, তাই সমস্ত মানবজাতিরই সহিত যদি সে একটা সজীব সংযোগ রাখিতে চায়, তবে মানবজাতির যে সহজ ভাষা, সাহিত্যে তাহাতেই কথা কহিতে হইবে। তথাক্থিত সাহিত্যিকের ভাষায় কথা বলিলে, জগৎ তাহা কিছু আপনার বলিয়া উপলব্ধি করিবে না, তাহা জগতের বস্তু হইয়া উঠিবে না। জগৎ আজ ভাষার বাহাত্রী চায় না, ভাব ও ভাষার মধ্যে কোন কারুকার্য্যময় আবরণ রাখিতে চায় না. সে চায় ভাষাটি যাহাতে সহজে বোধগম্য হয়, সরলভাবে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়া থাকে, কালিদাস মিলতন সাহিত্যজগতে যাঁহারা এক-একজন অবতার, কয়জন তাঁহাদের রচনা পাঠ করে, সত্যত কয়জনই বা তাহা উপভোগ করে ? জগৎ আজ তাঁহাদিগকে দূর হইতেই নমস্কার করিতেছে—জগৎ চায় নিজের এক নুতন সাহিত্য, সর্বান্ধনবোধ্য ভাষায় সর্বান্ধন-উপভোগ্য সাহিত্য।

সর্বাত্তে আমরা নব্যতন্ত্রীগণের এই শেষ কথাটর বিচার করিব।
সাহিত্যকে সর্বজনভোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে, এ কথার অর্থ কি ?
প্রথমেই আমরা বলিতে চাই, আপামর সর্বসাধারণের জন্ম সাহিত্যে নয়,
সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবল সকলের মনস্কৃষ্টি করা বা সকলের বোধগম্য
হওয়া নয়। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বতেই সাধারণের মহিমা কীর্ত্তন করি,
সর্ব্বতেই দেখিতে চাহি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই,
ইহা সহাদয়তা পরিচায়ক। কিন্তু এইটুকু বুঝা উচিত যে, মুর্থ অশিক্ষিত

জনসভ্য লইয়া কোন democracy স্থাপন করিতে যাওয়া বালুরাশির উপর হর্ম্ম-নির্মাণের চেষ্টা মাত্র। প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করিবার পূর্বেধ সাধারণকে যে কতথানি শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন—শুধু বিদ্যার দিক দিয়া নয়, ধর্ম নীতি ক্ষচির দিক দিয়া সর্বতোভাবে—এ কথাটি অনেকে তেমন তলাইয়া দেখেন না। Democracyর উচ্চ আদর্শ যে সহজেই mob rule বা vulgarismএ পরিণত হইতে পারে, তাহার জল্প সাবধান হওয়া উচিত। বাশুবিক পক্ষে, জগতে যাহা কিছু মহৎ, স্থামী, সবই অ-সাধারণ। সাধারণকে অভিক্রম করিয়াছে বলিয়াই উহা মহৎ। সাহিত্য বল, আর্ট বল, দর্শন বিজ্ঞান যাহাই বল, সবই অভি-সাধারণ। সাধারণ চক্ষে যাহা দেখা যায় না, সহজে যাহা অহুভব হয় না, তাহাই এ সকলের বিষয়। সাধারণ যদি সাধারণই থাকে, তবে সে ইহাদের মহিমা কিছু য়দয়দ্বম করিবে না। মহৎকে সর্ব্বসাধারণের গোচর বা বোধগম্য করাইতে যাইয়া ভাহার মহত্বই তুমি নই করিবে।

• এ কথাটি বিশেষরূপে প্রযোজ্য কবিতার জগতে। সাধারণ সকলে ব্রিল বা না ব্রিল, তাহার সহিত কাব্যস্টির কোনই সম্বন্ধ নাই। কবি শুধু দেখিবেন নিজের অস্তর, নিজে তিনি ব্রিলেন কি না, তাঁহার মধ্যে যে কাব্য-পূক্ষ তাহার প্রাণস্পর্ণী হইল কি না। অপরের অস্থভূতির সহিত মিলাইয়া দেখিবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই, তাহা উচিতও নয়। সর্ব্রসাধারণের ভাষায়, ক্রয়কের ভাষায় সাহিত্য গঠন করিতে হইবে, এ আন্দোলন একেবারে নৃতন কিছু নয়। ইউরোপের রোমান্টিক আন্দোলনের ইহাই ছিল একটা প্রধান স্ত্র। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক ঘটিয়াছে কি ? ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কবিতা সাধারণের চলিত ভাষায় রচিত হয় নাই। তাহাকে সহজ্ব simple যদি বলিতে চাও বলিতে পার, কিন্তু তাহাকে কখনই মৌবিক ভাষা বলিতে পার না। রোমান্টিক-ধুরদ্বর ভিক্তর হিউগোর ভাষার

সহিত চলিত ভাষার কোন সমন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া একটু ক্টকরই। বস্তুত রোমাণ্টিক কবিগণ যে স্থত্ত দিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত অর্থ অক্স প্রকার। ক্লাসিক্যুগের কবিতা সাধারণের অবোধ্য, তাহার ভাষা সাধারণের নহে, তাহা অসরল—এজ্ঞ রোমান্টিকগণ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন নাই। ক্লাসিকগণ কবিতার উৎস যাহা, সেই গভীর অহভৃতি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন; তাঁহাদের কবিতা ছিল বৃদ্ধির রচনা, কেবল কৌশল বা বাহাত্রী দেখান। মামুষের সহিত, জীবনের সহিত তাঁহাদের কবিতার জীবন্ত, জাগ্রত সংযোগ ছিল না। রোমাণ্টিকগণ কবিতাকে মান্তুষেরই জিনিষ করিতে চাহিয়াছিলেন; কিছ ইহার অর্থ নয় যে, মামুষের আপামর দকলে তাহা বুঝিবে বা তাহার বস গ্রহণ করিবে। মাছুষের মধ্যে আছে যে কবি-অমুভূতি, কবিতাকে তাহারই ছবিরূপে দেখাইতে হইবে—ইহাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমরা যদি বলি কোন বস্তকে মাহুষের প্রাণের জিনিষ করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার দ্বারা এরপ বুঝা যায় না যে, দেই বস্তুটির এমন রূপ দিতে হইবে যে, দেখিবামাত্র বিশের দকলেই তাহা চিনিয়া ফেলিবে, আপনার বলিয়া হৃদয়কম করিবে। কবিতা সকলের অন্তরের জিনিষ; কিন্তু নিজের অন্তরকে চিনে কয়ন্ত্রন. বুঝে কয়ন্ত্রন, কয়ন্ত্রনই বা সভ্যত নিজের অহুভৃতিকে অহুভব করিতে পারে ? যিনি পারেন, তিনি পারেন বলিয়াই কবি। জনসাধারণের সে বৃত্তি নাই বলিয়াই তাহারা কবি নয়। প্রকৃত কবি যে কথাটি বলেন তাহা সকলেরই, বিশ্বমানবেরই অস্তবের বস্তু, তাহা তাহারা সজ্ঞানে বোধ করুক বা নাই করুক।

কবির, সাহিত্যিকের অমূভ্তি জনসাধারণের অমূভ্তির অমূরণ নয়; সেই অমূভ্তিকে প্রকাশ করিবার ভাষাও তাই সর্বসাধারণের ভাষার অমূরণ নয়—উহা তাঁহার নিজস্ব জিনিষ। তাই দেখি সকল সাহিত্যে, সকল ভাষায় poetic manner, poetic vocabulary বিষয় একটি জিনিব আছে। বস্তুত, ভাষার প্রেরণাই হইতেছে, আপনার মধ্যে এইরপ আর-একটি ভাষা, ক্বিতার ভাষা গড়িয়া তুলা। মৌধিক ভাষাটি, প্রাক্তত ভাষাটি অতিক্রম করিয়া যতদিন না একটি পৃথক সাহিত্যের ভাষা স্ট হইয়াছে, ততদিন সে ভাষা ভাষা বলিয়াই গণ্য হয় নাই। আরও দেখি, মৌথিক ভাষার সহিত যখন সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে, প্রাক্তত ভিন্নমাটির প্রভাব যখন সব লুগু হইয়াছে, সাহিত্য তখনই পূর্ণ সমৃদ্ধ মহোত্তম হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজিতে যতদিন মিল্তন, ফরাসীতে যতদিন কর্ণেইর আবির্ভাব হয় নাই, ততদিন ইংরাজি ও ফরাসী ভাষার পূর্ণ মাহাত্ম্য প্রকটিত হয় নাই।

কারণ, এইটুকু বুঝা আবশুক, প্রত্যেক শাস্তেরই আপন আপন পরিভাষা আছে। দর্শনের এক পরিভাষা, বিজ্ঞানের এক পরিভাষা। তুমি যদি বীজ্ঞগণিত বা জ্যোতিষশাস্ত্রের রস গ্রহণ করিতে চাও বা সে সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চাও, তবে সর্বাগ্রে তাহার পরিভাষা আয়ন্ত করিতে হইবে। এ আপত্তি করিলে চলিবে না যে, তুমি যে ভাষা নিত্য ব্যবহার কর, সকলেই যাহা বুঝিতে পারে, সেই ভাষাতেই এ-সব বিষয় লিখিত হওয়া উচিত। সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সাহিত্য একটি শাস্ত্র, গাহিত্যেরও এক পরিভাষা আছে। সাহিত্য যে উপায়ে, যে ভঙ্গীতে, যে কথা দ্বারা আপনার বক্তব্য প্রকাশ করে, তাহা তাহার আপনারই। সর্বসাধারণে দৈনন্দিন জীবনে যে প্রকারে আপন ভাব প্রকাশ করে, সাহিত্য যদি সে পদ্বা অমুসরণ না করে, তবে তাহার উপর দোষারোপ করিবার কিছুই নাই। কারণ দৈনন্দিন জীবনে যে ভাবে, যে উদ্দেক্তে আমরা কথা ব্যবহার করি, সাহিত্য ঠিক সেই ভাবে, সেই উদ্দেক্তে তাহার কথা ব্যবহার করে, না।

প্রতিদিন আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, তাহা মুখ্যত প্রয়োজনের ভাষা। সাহিত্য কোন প্রয়োজনের তাড়নাম ব্যতিব্যস্ত নহে—অবসরের

আনন্দস্টিই দাহিত্য। এই কথাটি ভাল করিয়া হদয়ক্ষম করিতে হইবে। প্রতিদিনের ভাষা প্রধানত কর্মসিদ্ধির ভাষা। পরকে বুঝাইবার জন্ম যতটুকু যে ভাবে প্রয়োজন, সেই ভাবে ততটুকু মাত্র আমরা কথা বলি। যত সংক্ষেপে, যত অল্প শব্দোচ্চারণে মনের ভাব পরকে জানাইতে পারি, তাহার অতিরিক্ত কিছু শক্তিক্ষয় করিতে চাহি না; অধিকাংশ ছলে আবার, ততথানি আমরা বুঝাইতে চাহি না, যতথানি চাই বোধ করাইতে, —কোনরপে অমুভব করাইতে। আকারে ইম্পিতে, ভাবে ভঙ্গীতে, অহতৃতির নীরব প্রসারণে যথন কুলাইয়া উঠে না, তথনই ভাষার সাহাষ্য লই। এই ভাষা শুধু প্রকাশ করিয়াই সম্ভষ্ট, কিন্তু জিনিষকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা পায় না। ইংরাজিতে I do not know স্থলে don't know (অথবা আরও চলিত কথায় dunno), ফরাসীতে je ne sais pas স্থলে sais pas, বাঙ্গলায় 'জানি না' স্থলে 'জান্নে', কর্মজীবনের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও হইতে পাবে, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সাহিত্যে এ-সকল কথার প্রয়োগ কিছু স্বষ্ঠু নহে। সাহিত্যে চাই পূর্ণ অথও অমুভৃতির পূর্ণ অথণ্ড বাক-অর্দ্ধ-অর্ভূত ভাব, অর্দ্ধফুট বাক্ সাহিত্যের অঙ্গহানি . করে মাত্র। কারণ জিনিষকে স্থন্দর করিয়া, মহৎ করিয়া, পূর্ণ করিয়া দেখা—ফুলর করিয়া, মহৎ করিয়া, পূর্ণ করিয়া বলাতেই সাহিত্যের মর্যাদা। সরল, সহজ করিতে যাইয়া বস্তুকে যদি ছোট করিয়া ফেল, 'অল্লে'র মৃত্তি দাও, তবে সে সরলতা সাহিত্যের সরলতা নহে।

তারপর দৈনন্দিন জীবনের ভাষাকে সজীব বল। কিন্তু এ সজীবভার মধ্যে স্নায়্মগুলীর চঞ্চলতাই অধিক! দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই ব্যস্ততা, অন্ততা—কি করিয়া যথাসন্তব শীদ্র লক্ষ্যস্থানে পৌছান যায়। ইহার ভাষাও তাই অন্থির, বিক্ল, যেন আছাড়িয়া বিছাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু চাঞ্চল্যই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নয়। সাহিত্যের ভাষা গতি চায়, কিন্তু তাহা হইবে আত্মন্থ, স্থিরসন্থ, সংযত-প্রবাহ। অধিকন্ত জীবন সাধারণত আমরা অতিবাহিত করি হেলায় ফেলায়, কর্ণধারহীন নৌকার
মত চলি ভাসিয়া ভাসিয়া—লক্ষাহীন, কেন্দ্রহীন, মেকদণ্ডহীন। এই
প্রকার জীবনের ভাষাও দেখি তাই কেমন তরলিত, বাঁধনশৃত্য, গ্রন্থিহীন।
সাহিত্যের জগতে আছে কিন্তু চিন্তার হৈর্ধ্য, ভাবের সংহর্তি, অহুভূতির
গভীরত্ব। সাহিত্যের ভাষাও হইবে তাই গভীর, গন্তীর, দৃঢ়সম্বদ্ধ,
ভাপসভাবপূর্ব।

বস্তুত দৈনন্দিন জীবনে আমরা অতিমাত্র স্থুলপ্রকৃতির দাস। সে
জীবনে ভাবও মুখ্য জিনিষ নয়, ভাষাও মুখ্য জিনিষ নয়। রোজকার
জীবনে ভাবকে অন্তুত্তব করিবার, ভাষাকে চিনিবার কোন অবসর বা
প্রেরণাই আমাদের নাই। ভাবের স্বরূপে কি আনন্দ, কি সৌন্দর্য্য, কি
মহন্ত্ব থাকিতে পারে, তাহা আমরা বোধ করি না। সাহিত্যের জ্বপতে
তাহা বোধ করি বলিয়াই সাহিত্য সাহিত্য। Natural হওয়াই
সাহিত্যের ধর্ম নয়। সাহিত্যের লক্ষ্য আট, শিল্পরচনা। স্থুল প্রকৃতিকে
অতিক্রম করিয়া, স্থুল প্রকৃতির অস্তুরে বে সত্যটুকু তাহা সৌন্দর্য্যপূর্ণ,
রসপূর্ণ, মহন্তপূর্ণ করিয়া প্রকট করাই সাহিত্যের সব কথা। প্রাকৃতিক
বস্তু বা ঘটনা সাহিত্যিক যেমন হবহু নকল করিয়া যান না, প্রাকৃতিক
ভাষাও তেমনি সর্বাহ্য করিয়া লন না। সাহিত্যের বস্তু প্রধানত ভিতরের
অস্তুরাত্মারই বস্তু, সাহিত্যের ভাষাও ভিতরের অস্তুরাত্মারই ভাষা।

এই ভাষা প্রতিদিন আমরা ব্যবহার করি না বলিয়া উহা যে ক্লবিম, এ কথা বলিতে পারি না। মাস্থবের মধ্যে যে কবি-অস্কুভৃতি তাহা প্রকাশ করিবার জন্ম কবিতার ভাষা স্বষ্ট হইয়াছে। এই ভাষা সে অস্কুভৃতির সহজ্ঞ নৈস্পিক ফল। ভাবের যে গভীর প্রেরণা, তাহার বশে সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠিতেছে। বাহিরের কর্মজীবনের সংঘর্ষে যেমন আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্ত্তার ভাষা ফুট্য়া উঠিয়াছে, অস্তরের ভাব-জীবনের চিস্কাজীবনের সংঘর্ষে তেমনি কবিতার সাহিত্যের ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুত উভয় ভাষাই প্রকৃতির দান। প্রকৃতির সহিত উভয়েরই জীবস্তু সংযোগ। তবে প্রকৃতির যে বাহু বিক্ষোভ, যাহা সহজে বোধ হয় অমুভব হয়, তাহা প্রকাশ করে চলিতু ভাষা; প্রকৃতির যে অস্তরের ধেলা, যাহার,প্রতীতি সহজে হয় না, তাহা প্রকাশ করিতে চায় সাধু ভাষা।

ভাষাকে যথাসম্ভব সহজ সরল তরল করিতে হইবে, এই কথার অন্তরালে রহিয়াছে ভাব ও ভাষার মধ্যে একটা নৈসর্গিক বিরোধের অমুভৃতি। ভাষাকে সরল করিলেই যেন ভাব প্রাঞ্চল পরিষ্ণুট হইতে বাধ্য। কিন্তু ভাব বা অর্থ বুঝিবার পক্ষে ভাষা সর্বাদা অন্তরায় মাত্র নহে। ভাবটি যদি অপরিচিত হয়, চিস্তাটি যদি সম্পূর্ণ নৃতন প্রকারের হয়, তবে ভাষার সরলতা সে ভাব, সে চিন্তা হানয়ক্সম করিবার পক্ষে विश्निय महायुक्त हय ना । जाया मदल कविरलहे स्व माहिका मदल हहेरव, এমন বাধ্যবাধকতা কিছু নাই। তারপর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, সাহিত্যিকের নিকট ভাবটিই প্রধান জিনিষ; ভাষার যে বিশেষ মূল্য নাই, এমন নহে। ভাব ও ভাষার মধ্যে রহিয়াছে সমান ধর্ম, উভয়েই উভয়ের মর্যাদায় মহান। ভাবের ধেমন সন্মান আছে, ভাষারও তেমনি আছে। ভাব ঐশ্বৰ্য্যমণ্ডিত হউক কিন্তু ভাষা সৰ্ব্বদাই উলঙ্গ নিৱাভৱণ নিতান্ত माधावन रहेरव-हेरारा जारवब य पर्गामारानि रय ना, जारा नय। ভাষার নিজের অঙ্গলোচিব, অলভার প্রসাধনাদিরও প্রয়োজন আছে। সিসেরোর ভাষা কি কেবলই নির্থক বাক্ষাল ? আমরা ত মনে করি সিদেরোর ভাষা সিদেরোর ভাবেরই উপযুক্ত বাহন।

চলিত ভাষা সরল আর সাধু ভাষা অসরল—কিন্তু কাহার নিকট ?
জনসাধারণের নিকট চলিত ভাষা সরল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যিকের
নিকট সেই ভাষাই অসরল। কারণ জনসাধারণ যে কথা যে ভাবে বলিতে
চাম্ন, কবি ঠিক সেই কথা সেই ভাবেই বলিতে চাহেন না। সাহিত্যে আমরা
সারল্য চাই —সে সারল্য হইবে ঋজুতা। কৃষকের মূথে কৃষকের ভাষা খুবই

সাজে। কৃষকের কঠে কৃষকের গান—তাহার ছন্দ, তাহার স্থর, তাহার বাক্য, এক প্রকার মাধুর্য্যশিশুত। কিন্তু সাহিত্যিক যিনি, কবি যিনি, তাঁহার অস্থভৃতি সাধারণ কৃষকের মত নহে। তাই তিনি যথন কৃষকের ভাষা বলিতে যান, তথন আমাদের কর্ণপীড়া উপস্থিত হয়; মনে হয়, ম্যাথু আর্নন্তের কথা, ইহা simplicity নহে, ইহা হইতেছে simplesse—সারল্য নহে, সারল্যের ভগুমী। ভাষাকে সরল করিলেই সব কিছু হইল না; অস্তরে সর্বাত্যে সরল—ঋছু হইতে হইবে। অস্তর যদি সরল হয়, ভাষাও তোমার সরল হইবে; বলি না, তাহা সর্বজনবোধ্য হইবে, কিন্তু উহাই হইবে তোমার আত্মার ভাষা, তোমার অস্তরের কবি-পুক্ষের ভাষা।

রবীক্রনাথ সাধুভাষায় রচিত কবিতা অপেক্ষা চলিত ভাষায় রচিত কবিতাকে উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। এখানে এই কথাটির বিচার করিব। চলিত ভাষায় যে প্রকার কবিতা হয় তাহার স্বরূপ, তাহার প্রকৃতি কি? রবীক্রনাথ চলিত ভাষার কবিতার উদাহরণস্বরূপ দিয়াছেন

আমার সকল কাঁটা ধন্ত ক'রে ফুট্বে গো ফুল ফুট্বে।
আমার সকল বাথা রঙীন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠ্বে।
এবং ইহাকে সাধু ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দেখাইয়াছেন এইরূপে
সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুস্মন্তবক ফুটিবে।
বেদনা য়য়ণা রক্তম্ত্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে॥
এখন এই ফুইটির মধ্যে প্রথমটি যে কবিছ হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ তাহা
উপলব্ধি করিতে কাহারও বিশেষ কট হইবে না। প্রথমটি সরল ঋজু ভাবে
একটি কথা ব্যক্ত করিতেছে, তাহা সহজেই আমাদের হদয়ে গিয়া স্পর্শ

করে। শেষোক্তটির মধ্যে ভাষার আড়ম্বর, একটা কুত্তিমতা ভাবকে চাপিয়া ধরিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এইরূপে চলিত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। উত্তরে আমরা বলিব, রচনাপদ্ধতি তুইটির উদাহরণ যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঠিক গ্রায়সঙ্গত নহে। কারণ সাধু ভাষার উদাহরণ চলিত ভাষার উদাহরণের অহুবাদ মাত্র। মূল ও অহুবাদ যে কোন দিন সমপ্যায়ে দাঁড়াইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। আমরাও সাধু ভাষায় রচিত কোন কবিতা-পংক্তি চলিত ভাষায় অন্তবাদ করিয়া দেখাইতে পারি, চলিত ভাষা কি হাস্যোদীপক। কিন্তু এইরূপে **তুলনা** করা হয় না, গালি দেওয়া হয় মাত্র। শুধু শব্দের পর শব্দ পরিবর্ত্তন क्रिया तमारेया भारतरे य हनिल लाया माधु लाया रहेया উঠে लाहा नय। চলিত ভাষার যে গঠনপ্রণালী, যে বাক্যবিন্তাসরীতি, যে চিত্রণপদ্ধতি, যে গীতিভন্নী, সাধু ভাষার সে সকলই অক্ত প্রকার। "সকল কণ্টক সার্থক ক্রিয়া"—ইহাতে সাধু ভাষার ছায়ানেহ কোনরূপে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সাধু ভাষার নিজের সজীব দেহটি এথানে নাই। যে প্রকার ভাব ভঙ্গিমার সহজাত প্রেরণায় লিথিয়াছি "আমার সকল কাঁটা ধন্ত ক'রে" তাহা ঠিক বজায় রাখিয়া, শুধু শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া বচিয়াছি সাধু ভাষাটি। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থা, অমূভূতির যে ধরণটি লইয়া চলিত ভাষা লিখিত হয়, তাহা কিছু লইয়া সাধু ভাষা লিখিত হয় না। সাধু ভাষা লিখিতে হইলে সাধু ভাষার প্রাণ দিয়া লিখিতে হইবে।

সাধু ভাষার প্রাণ কি, চলিত ভাষারই বা প্রাণ কি? কোন্ ভাবে প্রণোদিত হইলে আমাদের অন্তর হইতে চলিত ভাষা ফুটিয়া বাহির হয় ? কোন্ ভাবই বা সাধু ভাষা লইয়া বিচ্ছুরিত? সাধু ভাষার উদাহরণ, যেমন মধুস্দনের

সন্মুথ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি বীরবাছ, চলি যবে গেলা যমপুরে— অথবা রবীন্দ্রনাথেরই প্রথম বয়সের

নহ মাতা, নহ ক্যা, নহ বধু স্থন্দরী রূপসী— এই সঙ্গে ধরা হউক চলিত ভাষার কবিতা, রবীক্রনাথের শেষ বয়সের

শাম্নে এরা চায় না যেতে

ফিরে ফিরে চায় •

এদের সাথে পথে চলা

হ'ল আমার দায়।

অথবা সত্যেন্দ্রনাথের

পিছল্ পথের পথিক ওগো দীঘল্ পথের যাত্রী ! কোথায় যাবে কোথায় যাবে, সাম্নে মেঘের রাত্রি।

এখন পাঠকের প্রাণের উপর ইহারা কি প্রকার অন্থভৃতি রাধিয়া যায় ?
আমরা ত বোধ করি, প্রথম ত্ইটির মধ্যে এক গান্তীর্ঘ্য, এক আত্মপ্রতিষ্ঠ
ভারিত্ব ক্টিয়া উঠিয়াছে—সমালোচক-শিরোমণি ম্যাথ্ আর্নল্ড যাহাকে
বলিবেন high seriousness; শেষ ত্ইটির মধ্যে তাহার অভাব—
এখানে কবি চঞ্চলচিত্ত, মুধর, বাচাল। অন্থভৃতির প্রথম ধান্ধাতেই কবি
এখানে মৃত্যমান হইয়া পড়িয়াছেন, চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে, অন্থভৃতিটি
যাহাতে গভীরতর সত্তার মধ্যে, আপনার অন্তরে সর্বতোভাবে মিশিয়া
মিলিয়া যাইতে পারে, সে অবকাশ তিনি দেন নাই। একটা ব্যস্ততার
তাড়নায় তিনি যেন স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। মৌথিক
ভাষায় সহজ-অন্থভ্ত ভাবের তরল, মৃধর এক ছবি পাই—সমৃত্রবক্ষে
টেউগুলি স্র্বাকিরণে যেন চক্ চক্ করিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে, চক্ষ্ তাহাতে
সহজেই আরুষ্ট, অভিভৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু গভীর প্রদেশস্থঘন নীলাম্বর
যে নিধর সন্তপূর্ণ হৈয়্য, তাহার কিছু পরিচয় পাই না। কারণ, পূর্ব্বেই
যেমন আমরা নির্দ্ধেশ করিয়াছি, আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রধানত
ছুল অন্থভ্তি, প্রাণকোষের সহজ বিক্ষোভ লইয়া; মৌথিক ভাষা

দৈনন্দিন জীবনের ভাষা বলিয়া এই স্থুল জীবনেরই জন্তরপ ছায়া। মৌখিক ভাষা প্রাণস্পর্শী, মনোহারী হইতে পারে। যথন বলি সামনে এরা চায় না যেতে

#### ্ ফিরে ফিরে চায়—

কথাটি তথন খুব আপনার বলিয়া বোধ হয়, যেন ঘরের কথা, অতি পরিচিত আদর-সোহাগের বস্তু। কিন্তু সহজ বোধের কাছে যাহার অতি-মাত্র পরিচয়, মুখ্যত যাহা স্নায়ুমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া অথবা ভাবপ্রবণতার অধীর উৎক্ষেপ, যাহাকে বল আপনার জিনিষ, তাহাই কবিতার সব কথা নয়। শ্রেষ্ঠ কবিতা মাহুষের অত্যন্ত আপনার, সমধিক মর্মস্পর্শী-প্রাণের তন্ত্রীকে গভীরভাবে আন্দোলিত করিয়া তুলে। উহা একটি খুব পরিচিত ভাবকেই বোধ হয় প্রকাশ করে-কিন্তু সে পরিচয়ে দৈনন্দিন পরিচয়ের তারল্য, অধৈর্য নাই। স্থল জীবনের কার্যাবলী, প্রাণের আকাজ্ঞা, হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা-এই-সকল নিত্যপরিচিত বুত্তিগুলিকে কবি পরিলক্ষিত করেন, নিত্যপরিচিতের উর্দ্ধে এক গভীরতর অমুভৃতি, আত্মার কবিদষ্টির মধ্য দিয়া। নিতাপরিচিত হইলেও দে-সকলকে নিতাপরিচিতের গঠন দিয়া স্থাষ্ট করেন না। এইরূপ নিভাঁজ দৈনন্দিনের পরিচিতের কবিতা মধুর রমণীয় আনন্দদায়ক হইতে পারে, কিছ সে আনন্দে মাধুর্য্যের নেশা মন্ততাই বেশী, সেগানে নির্মাল আত্মন্থ রসঘনের সন্ধান পাই না। আনন্দ আনন্দ, কারণ তপংশক্তি তাহাকে সংহত করিয়া রাখিয়াছে। সকল শ্রেষ্ঠ কবিতার কান্তগুণ, রম্যতা, রমলাস্ত্রের অন্তরালে নিহিত বহিষাছে একটা high seriousness, একটা সমাহিত গান্তীৰ্য, সাবিত্রীর সেই নিগৃঢ় উগ্র তপ:-তেজ। আনন্দের মনোরম বিক্ষোভের অস্তরালে লুকাইয়া রহিয়াছে তীত্র তাপদপ্রকৃতি। মৌথিক ভাষা কবিতার-এই তপস্বী প্রাণকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। তাই দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষা দেখি যেন কেমন মেরুদণ্ডহীন; নিজের উপর জোর

করিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই, আশ্রয়চ্যতা পেলবান্ধী লতিকাটির স্থায় ধরণীপৃষ্ঠে লুটাইয়া চলিয়াছে। ভাষায় নমনীয়তা চাই, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্বান থাকিবে স্বপ্রতিষ্ঠ সামর্থ্য। ভাষা হইবে যেন সোণার তার, সেই প্রকার নমনীয় অথচ সেই প্রকারই কঠিন, ভারসহ। এলায়িত বিহবলতা ভাষার একমাত্র গুণ নহে।

आभारतत वक्तवाि व्यात्र अले इहरव यिन नहे मुक्कीर के जिलाहत्व। সঙ্গীতের জ্বন্ত কবিতা রচনা করিতে গেলে সচরাচর আমরা মৌথিক ভাষার প্রতিই আরুষ্ট হইয়া থাকি। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গানগুলি প্রায়ই মৌথিক ভাষায় রচিত। ইহার কারণ সঙ্গীতের মধ্যে সাধারণে চাহে ভাববিহ্মলতা, স্নায়বিক উত্তেজনা—কঠোর প্রাস্তকর সব-কিছু হইতে মধুর বিশ্রাম, সহজ চিত্তবিনোদন, অথবা শাস্ত আত্মস্থ ধ্যান-পরতার পরিবর্ত্তে অধীর আবেগ, বিক্ষৃত্ধ চিত্তের খেলা। কাব্য অপেকা সঙ্গীতকে আমরা অল্লায়াদে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছি; তাহার কারণ ধ্বনিই সঙ্গীতের স্ব্থানি, আর ধ্বনির নৈস্পিক ধর্ম হইতেছে স্বায়ুমণ্ডলীকে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গায়িত করিয়া তোলা। তাই যে সঙ্গীত চায় সহঁজ-অমুভৃতিগ্রাহ্ম, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়স্পর্শকারী তরল মাধুর্যা, তাহা স্বভাবতই মৌথিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে, মৌথিক ভাষার সাহায্যেই তাহা আপনাকে বিশিষ্ট্রপে প্রকাশিত করে। কিন্তু যথনই সঙ্গীতে ভাববিলাসের নেশা, স্নায়বিক্ মত্ততার পরিবর্ত্তে চাহিয়াছি চিন্তার স্থৈত্য, ভাবুকতার গান্তীর্যা, ধ্যানের আত্মরতি, তথন মৌধিক ভাষার স্থলভ রসায়ন আমাদিগকে বর্জন করিতে হইয়াছে। রবীক্রনাথ যখন বলিতেছেন

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী—
তথন তাঁহার চিত্ত এক মাদকতার ঘোরে সংক্ষঃ কিন্তু যথন তিনি স্থির

ধীর আত্মসত্ত হইতে চাহিতেছেন, তথন ভঙ্গিমাটি পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছেন

## অয়ি ভূবনমনোমোহিনি।

সংস্কৃত নাটকে আমরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার দেখিরা থাকি। রাজা কথা কহেন সাধু ভাষায়, বিদ্যুক কিন্তু কহেন চলিত ভাষায়। এই যে পদ্ধতি, ইহা কি অকারণে অথবা শুধু থেয়াল অমুসারে প্রবর্তিত হইয়াছে? বিদ্যুক যে মূর্থ অশিক্ষিত প্রাকৃতজন মাত্র, তাহা নয়। রাজা অপেক্ষা বিদ্যুকই প্রায়শ অধিকতর জ্ঞানী, বৃদ্ধিমান। তিনি যে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহাও নয়, তব্ও মৌথিক ভাষাতেই তাঁহার প্রতিভা প্রস্কৃতিত। আমাদের মনে হয়, বিদ্যুক যে ধাতুতে গঠিত তাঁহার যে প্রকৃতি, রাজার সে ধাতু সে প্রকৃতি নহে। উভয়ে জগংটিকে দেখেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন চক্ষে। বিদ্যুকের প্রকৃতিতে মিশিয়া রহিয়াছে Burnsএর সেই

### Whistle owre the lave o't-

জগংটিকে তিনি চাহেন বহন্ত করিয়া উড়াইয়া দিতে। কবি বেথানে ভাবকে গঞ্জীর উদান্ত ভিদমায়, প্রশান্ত পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনায় প্রকটিত করিতে চাহিয়াছেন, মৌথিক ভাষার তরলিকা-তন্ত্রী সেথানে কার্য্যোপযোগী হয় নাই। নারীর চরিত্র গঞ্জীর তপঃপ্রভাবপূর্ণ হইলেও সংস্কৃত নাটককার তাহার মৃথে প্রাকৃত ভাষা দিয়াছেন, এ কথারও নিগৃত তত্ব আছে। নারী হইতেছে প্রকৃতি। আর প্রকৃতির ধর্ম গতি, চঞ্চলতা, মৃথবতা। নারী মৃলত তাই ভাবপ্রবণ, অধীর, আঅবিশ্বত, বহিদ্পিষ্ট্রুক। পুক্ষের ধর্মা, ধ্যানপ্রিয়্বতা, আঅরতি নারীতে নাই। শুধু চিত্তরঞ্জক, শুধু মনোহারী, শুধু প্রেয় বে 'বিলোল হিল্লোলতা' নারীর আঅরধর্ম তাহার প্রতি ইকিত করিবার জন্মই বোধ হয় সংস্কৃত কবি নারীর মৃথে প্রাকৃত ভাষা দিয়াছেন। তাই শক্সনার কথায় গদ্গদ ভাবের অর্জ্কুট ভাষার তর্লিত মাধুর্য্য

তুজ্ঝ ণ আণে হিষজং মম উণ মঅণো দিবাবি রত্তিংপি
ণিকিব দাবই বলিজং—

পুরুষের মধ্যে চাহি কিন্তু ভাবের নিথর প্রন্তরমূর্ত্তি, তাই তুম্মস্তের মূথে ভানি আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবের পূর্ণনির্ঘোষ

তপতি তহুগাত্রি মদনস্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।

চলিত ভাষায় স্থন্দর মনোহারী চিত্তাকর্ষক কাব্য রচনা হইতে পারে; কিন্তু উহার মধ্যে যে একটা তারল্য, অতিমাত্র সহজ রসোদ্যার সর্ব্বদাই মিশিয়া থাকে, তাহা লইয়া রামায়ণ, মহাভারত বা মেঘদূত রচনা করা ত্বরহ। ববীজ্রনাথের '

আমার সকল কাঁটা ধন্ত ক'রে

অথবা সত্যেক্সনাথের

পিছল পথের পথিক ওগো

অতি মনোভিরাম হইলেও, ইহাদের মধ্যে মধুস্দনের

সন্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি

বাক্যটিতে যে মহন্ধ, সামর্থ্য ও ওজঃগুণ আছে তাহার কিছু নাই—উহাদের মধ্যে বরং শুনিতে পাই প্রতিধানিত হইতেছে যেন Burnsএরই সেই

Whistle owre the lave o't.

ইংরাজি সাহিত্যে Ballad হইতেছে সাধারণ্যের, প্রাক্কতজ্ঞনের, ঘরের কবিতা। কিন্তু Balladএর যে ভঙ্গিমা, যে ছন্দ তাহাতে ইংরাজি কাব্যের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তিটি ধরা দেয় নাই। কারণ, ম্যাথ্ আরনন্দ যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, Balladএর ভঙ্গিমায় পাই বাচালতঃ (garrulousness), ইহার ছন্দে পাই স্ফরী-গতি. (jog-trot)। কিন্তু আদর্শ যে কবিতা, তাহা বাগ্-বৈদগ্মপূর্ণ হইলেও কথন বাচাল হইবে না, উহার ছন্দে গতির বেগ থাকা প্রয়োজন হইলেও তাহাতে কেবল অধীর পুতগতি থাকিবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

"বাস্থলা ভাষায় আউল ও বাউলের গানে, মেয়েদের ছড়ায়, ঝরণার জলে স্থড়ির মতো হসস্ত শব্দগুলো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করিতেছে। ভদ্রসাহিত্যপল্লীর গন্তীর দীর্ঘিকার স্থির জলে সে হসস্তের ঝন্ধার নাই। আর সেইজ্ঞাই সাধুভাষার ছন্দটা যেন মোটা ফাকওয়ালা জালের মতো, আর অসাধুটির একেবারে ঠাসাবুনানি।"

উত্তরে আমরা প্রথম জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আউল ও বাউলের ভিন্নিমায় স্থলর মনোহারী কবিতা স্ট হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রেষ্ঠ, আদর্শ কবিতা—great poetry—কিছু হয় কি ? তারপর ব্যঞ্জনবর্ণের সক্ষাতধ্বনিই কি ছল্লের স্বথানি ? আমরা ত মনে করি, ব্যঞ্জনবর্ণের ছেন্ট্রীন অবিরাম 'ঠুন্ ঠুন্' শব্দ, আমরা যাহাকে বলিয়াছি সক্রীগতি, তাহা কর্ণের পক্ষে কিছু পরিশ্রান্তকর। আর মুখ্যত ইহা স্থূল শ্রবণকেই অভিভূত করে, অন্তরের মধ্যে যাইয়া পৌছিবার অবকাশ পায়না। সঙ্গীতে 'ঠুন্ ঠুন্' যেমন প্রয়োজন, ফাঁকের অবকাশেরও তেমনি প্রয়োজন, মূর্ছ্রনাটিকে থিতাইয়া জনাইয়া তুলিবার জন্ম। হসন্ত বর্ণ একটির পর আর-একটি পড়িয়া এমন কোলাহল তুলিয়া দেয়, তাহাতে ভাবের দিকে, অর্থের দিকে আমরা মনোযোগ দিতে পারি না—উপলবাহিনী স্রোভস্থিনীর ধর্মশ্রোতে প্রতি উপলথণ্ডে প্রতিহত হইতে হইতে অসহায় মন্ত ভাবে যেন আমরা ছুটিয়া চলি। স্বর্বর্ণ কিন্তু আমাদিগকে একটা অবকাশ, বিশ্রামন্থান দেয়; ধ্বনি সেধানে ভরিয়া জমিয়া উঠে, ভাব আত্মপ্রতিষ্ঠায় ভরপুর হয়, অর্থ ভাসিয়া ফুটিয়া উঠে। ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘর্ষ যেন ক্ষুক্ত ক্ষুক্ত

কোণভাঙ্গা তরক্ষের উত্থানপতন—দেশক তীব্র, তীক্ষ্ণ, অতিমাত্র প্লুত। স্বরবর্ণের সংমিপ্রণেই উহা মোলায়েম স্থবলয়িত, একটি বিস্তৃতির মধ্যে উদার উদাত্ত ইয়া উঠে। সাধারণ ইউরোপীয় সঙ্গীত আমাদের নিকট যেমন বোধ হয় অধীর, ক্ষিপ্রগতি, বিরামহীন উত্থান-পতন, বাঙ্গলায় শ্রেণীবদ্ধ হসম্ভবর্ণের গতিও ঠিক তেমনি বোধ হয়। ইহাতে স্নায়ুর প্রাণকোষের একটা সহজ-অমুভূত অতিশয় বাহ্যিক ধাকা পাই, কিন্তু শাস্ত ধীর ক্রমপ্রসরণশীল ভারতের আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ভঙ্গী পাই না। ববীক্রনাথের

নহ মাতা, নহ ক্ঞা, নহ বধ্, স্থন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী—

ইহার ছন্দে আছে টানা ধীর গতি। হসস্তবর্ণের সে সংঘর্ষ, সে সংঘাত নাই; আর সেইজস্তই এক গান্তীর্য্যে, নিরেট সন্তায় ইহা ভরপুর। ইহাতে হসন্তবর্ণের সে অধীর ক্ষিপ্র প্লুত গতি নাই, তব্ও ইহার নিজস্ব এক ক্ষিপ্রতা আছে—সে ক্ষিপ্রতা চলিয়াছে ধীর আত্মন্থিভিকে বেড়িয়া। আমরা জানি না 'উর্বনী'তে রবীক্রনাথ যে ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মহত্ব তিনি পল্লীসঙ্গীতের ভঙ্গী ও ছন্দে কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেন কি না।

স্বরবর্ণের থেলা গ্রীকভাষায় এক অপূর্ব্ব জিনিষ। শুধু স্বরবর্ণের আশ্রমে ধ্বনি কেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া লতাইয়া লতাইয়া উঠিয়াছে—কতথানি প্রসাবের মধ্যে ধ্বনি তাহার প্রতিষ্ঠান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে ফাঁকা বলিবেন, তাহার মধ্যে কতথানি শব্দ অর্থ ভাব ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। অবশ্রত্থামরা এমন বলিনা যে, বঙ্গভাষার প্রকৃতি গ্রীকভাষার অক্তরপ। আমরা শুধু নির্দেশ করিতে চাই, হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের 'ঠাসাবুনানি' ছন্দের সব কথা নয়। কেবলমাত্র স্বরবর্ণের লীলা, বাঙ্গলায় বোধ হয় ছন্দের গতির কিছু শিথিলতা উৎপাদন করে। তব্ও স্বর ও ব্যঞ্জন

বর্ণের সম্মিলনে, উভয়েরই যথায়থ ব্যবহারে, ধ্বনি যে বৈচিত্র্য ও গান্তীর্যোই পুর্ব হইয়া উঠে, তাহা অসত্য নয়।

এখন আমরা চলিত ভাষা ও সাধু ভাষার শব্দকোষ সম্বন্ধে কিছু বলিব। সাহিত্যে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত ? একই ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যদি তুইটি শব্দ থাকে—একটি মৌখিক ভাষার আর-একটি সাধু ভাষার, তবে কোনটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত ? এ প্রশ্নেরও মীমাংসা নির্ভর করে, আমরা কি রূপে, কি ভঙ্গীতে ভাবটি প্রকাশ করিতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয় শুধু ভাবটি ব্যক্ত করা, যত সহজ সরল উপায়ে, যত অধিক সংখ্যক লোকের বৃদ্ধিগ্রাহ্ম করা, তবে অবশ্র মৌথিক ভাষার শব্দটিই প্রশস্ত। কিন্তু সাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য —প্রকৃতপক্ষে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—ভাবকে শুধু প্রকৃশি করা নয় কিন্তু স্থন্দর ভাবে, কেবল স্থন্দর ভাবেও নয়, মহীয়ান ভাবে ফুটাইয়া তুলা। শব্বেরও নিজম্ব গুণ আছে। তুইটি শব্দ একার্থবাচক হইলেও উহাদের ধ্বনির পার্থক্য, অনুরঞ্জন-ক্ষমতার পার্থক্য রহিয়াছে। সাহিত্যের শব্দ চয়ন করিতে হইবে ধ্বানর মাধুর্ঘা, উদাত্তগুণ দেথিয়া; উহার চারিদিকে ষে ভাবরাশি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে তাহার মর্যানা ব্রিয়া। ভুধু প্রাঞ্জলতা সরলতা নহে, দেখিতে হইবে আবার মহত্ত গুরুত্ব: আমরা নির্দেশ করিয়াছি, চলিত ভাষা প্রয়োজন-অতিরিক্ত কিছু চাহে না, যথাষথ মাত্রাস্থায়ী হইলেই সে সম্ভষ্ট; কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে চাই একটা আনন্দের ঐশ্ব্য, বাস্তবের অল্পতা নহে, কিন্তু অতি-বাস্তবের বিপুলতা। মধুস্বন যথন ব্যবহার করিয়াছেন 'দজোলি-নিনাদ', কথাটি পণ্ডিতী-ধরণের হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে ভাব, যে গুণ ব্যক্ত করিতে চাহেন, তাহা ঐ কথাটিতেই পরিফুট হইয়াছে। এমন কথা আমর। বলি না, চলিত ভাষার সব কথাই কিছু মহত্তহীন। দৈনন্দিন জীবন অস্তবের শিল্পীজীবন হইতে সম্পূর্ণ বিষ্কু নয়—বহির্জগতের উপবেই

অন্তর্জগতের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু চলিত ভাষার প্রাণ অন্তর্জগতের মহন্ত্বের মধ্যে নয়। আর সাহিত্যের মৃথ্য প্রয়াসই হইতেছে ভাবের মহন্ত্ব অন্থায়ী মহৎ ভাষা স্বষ্ট করা। এই উদ্দেশ্যে কবি চলিত ভাষা হইতে, অপ্রচলিত মাতৃকভাষা হইতে, নিজের কল্পনাশক্তি হইতে শব্দচয়ন শব্দরচনা করিয়াই সাহিত্যের ভাষা অথবা সাধু ভাষা স্বষ্টি করিতেছেন। ইহার মধ্যে ক্রত্রিমতা কিছু নাই—অন্তরের একটা প্রেরণার জোরেই সেভাষা গডিয়া উঠিতেছে।

এমন হইতে পারে, বাকলায় এ সাধু ভাষা আজও তেমন সমৃদ্ধ, তেমন জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। চলিত ভাষায় যত কথা যেমন সোজাযুদ্ধি, যেমন তরতর ভাবে প্রকাশ করিতে পারি, সাধু ভাষায় সব সময়ে
তাহা পারি না। কিন্তু চলিত ভাষার সে ভঙ্কী, ধীর গভীর মহন্ধব্যঞ্জক
সাহিত্যের পক্ষে কতদ্র শোভনীয়, তাহার পুনর্বিচার না করিয়া আমরা
বলিতে চাই, সাধু ভাষা যদি তেমন দ্রপ্রসারী, তেমন পরিক্ষৃট, আমাদের
কাছে তেমন স্পষ্ট ও আপনার না'ই ইইয়া থাকে, তবে তাহা সাধু ভাষার
দোষ নহে, দোষ আমাদের। আমাদের জীবন সাধারণত অন্তর্ম্বীন
নহে, ভাব-জগতে চিন্তা-জগতে আমরা নিত্য অধিষ্ঠিত নহি; অন্তর্যান্মায়
সে প্রেরণা অন্থভব করি না, মহৎ ভাব, মহৎ চিন্তা মহৎ বাক্যের
সাহায্যে প্রকটিত করা। আমাদের প্রকৃতি জড়তাভিভূত, কবি-অন্তভ্তি
তন্দ্রালস—সহজলভা যে কথা, তাহার অতীত প্রদেশে যে মহাবাক্য, যে
মন্ত্রটি রহিয়াছে, তাহা অন্তেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্টটুকু লইতে
চাহি না।

মূল কথা হইতেছে এইখানে—ম্যাণু আরনন্ডের বাক্যে আবার আমরা বলি, simple ও natural হওয়াই সাহিত্যের একমাত্র গুণ নহে, সাহিত্য সর্কোপরি চায় noble হইতে, grয়nd হইতে; উহাতে চাই high seriousness. চলিত ভাষা সহজ সয়ল, উহা স্থলর মনোহারী হলমপশী হইলেও হইতে পারে; কিন্তু উহার মধ্যে পাই না অচপল গান্তীয়, নিথর সন্থ—পাই না ধ্যানের, স্থিতপ্রজ্ঞার আত্মবিশ্বত স্থৈয়। সাহিত্যের ভাষার এই যে একটা গন্তীর উদান্ত গুণ, ইহার যে বিকৃতি হয় না, তাহা নয়। পণ্ডিতী ভাষাই হইতেছে এই বিকার। কারণ সে ভাষা শুধু বিদ্যার সন্তার, শুধু বৃদ্ধির অলকার। সাহিত্যের ভাষা সাধু ভাষা একদিকে যেমন বৃদ্ধির নয়, অক্সদিকে তেমনি সাধারণের স্থলভ অন্থভ্তির ভাষাও নয়। এই ছইটির প্রকৃষ্ট গুণ যাহা, তাহা লইয়া একটা গভীরতর অন্থভ্তির অভিজ্ঞার উপর সে ভাষার প্রতিষ্ঠা। একদিকে তাহা সহজ্ব সরল হউক না হউক কিন্তু জীবনীশক্তিপূর্ণ; অক্সদিকে বৃথা আড়ম্বগ্রশ্ত না হইয়াও আবার মহান্, উদাত্ত, সন্তপূর্ণ।

## ર

দাহিত্যকে ভাবে ও ভাষায় গন্তীর, উদাত্ত, কেবল গুণিজনবোধ্য করিয়া তুলিবার যেমন একটি ব্যাধি আছে, ঠিক তেমনি তাহাকে সহজ, সরল, জনসাধারণের নিকটতর উপভোগ্য বস্তু করিয়া তুলিবারও একটি ব্যাধি আছে। এই যে তুইটি আদর্শ, তাহার কোন একটিকেই অতিমাত্র করিয়া দেখা ও অপরটিকে ঘুণা বা তুচ্ছ করাই দ্যণীয়। নতুবা সাহিত্যে উভয়েরই স্থান আছে, উভয়ের সম্মিলনেই সাহিত্যের পূর্ণতর অভিব্যক্তি। বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে আজু যে তথাকথিত চলিত ভাষা ও সাধু ভাষার মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রতিবিধিত এই ছই রকম প্রেরণারই খেলা। নবীন সাহিত্যিকগণের অনেকেই দেখিতেছি, তুধু 'বাংলাভাষা' আঁকভিয়া ধরিয়াছেন; আমাদের প্রয়াস, তাই তাঁহাদিগকে বুঝান যে, 'বঙ্গভাষার'ও দাবি তাঁহাদের উপর আছে; বঙ্গভাষা বাঙ্গালীরই ভাষা।

বাদলার সাধু ভাষাটি কুলেথকের হত্তে প্রাণহীন, আড়াই, আড়ম্বরগ্রন্ত

পণ্ডিতী ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। চলিত ভাষা তাই চাহিতেছে—দে ভাষাটি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সরল, প্রাঞ্জল, জীবস্ত করিয়া তুলিতে; টোলের শুক্ বাদবিতর্কের সঙ্কীর্ণ কোটরে, পাণ্ডিত্যের সাজসরঞ্জামের বন্ধনে যাহার প্রতিষ্ঠা তাহাকে টানিয়া বাহিরের আলোকে, বাতাসে, ধুলামাটীতে, জীবনের মৃক্তপ্রান্ধণে ছাড়িয়া দিতে। চলিত ভাষা এই আদর্শটিকে ষতথানি কার্য্যকরী করিয়া তুলিতেছে, ততথানিই তাহার সার্থকতা। কিছ তাই বলিয়া শুধু চলিত ভাষার ভঙ্গিমাটির মধ্যেই যদি আবার বাঙ্গলাভাষাকে পুরিয়া রাখিতে চাই, তবে তাহাকে সমুদ্ধ না করিয়া পদু করিয়াই ফেলিব। কোনরূপ দক্ষতা যাহার নাই, তাহার হাতে সব ভাষারই ত্রবস্থা—সে চলিত ভাষাই হউক আর সাধু ভাষাই হউক কিম্বা ষ্মন্ত কোন প্রকার ভাষাই হউক। কিন্তু এইখানে একটি কথা উঠিয়াছে যে. চলিত ভাষা-চলিত ভাষার ভঙ্গিমাই হইতেছে বাঙ্গালীর আপনার ভাষা. वाक्रमात यथार्थ ভिक्रिया। कविकक्षण श्रेटेट क्रेयत श्रेश अविधि দেখি এই ভাষারই থেলা; ইহাকেই ভিত্তি ধরিয়া তবে প্রতিভা যাহা কিছু গড়িয়া তুলিবে। বান্ধলাভাষা 'অল্পপ্রাণ অক্ষরবহুল', ইহাতে শব্দের অলঙ্কারের ওজ্ঞ:শক্তির গুরুভার সহিবে না। অতিপ্রাচীন inflexional ভাষায় যাহা চলিত, বর্তমান যুগের analytical ভাষায় তাহা চালাইবার চেষ্টা অতীতের প্রতি একটা নিরর্থক অন্ধভক্তির উদাহরণ মাত্র। বান্ধলাভাষা--বান্ধলার হাটে-বাটে আউলে-বাউলে ছড়ায়-কীর্ন্তনে বে ভাষা প্রচলিত—সাধুভাষাটি তাহার উপর এই পরধর্ম চাপাইতে চাহিয়াছিল, তাই বন্ধীয় সাহিত্যপ্রতিভা মুক্তভাবে ফুটিতে পারে নাই। বান্ধলাভাষার যদি এই শক্তি—এই গৌডীয় রীতি ধারণ করিবার সামর্থ্য না'ই থাকে, তবুও কুন্ন হইবার কিছু নাই, ইহাতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই। সব ভাষাতেই সব গুণ থাকে না, থাকিবার প্রয়োজনও নাই। যে গুণ থাকে. তাহার মধ্য দিয়াই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য স্বষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু এই বে ভাষার একটি বিশেষ ধর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা যে অকাট্য সনাতন, এ কথার প্রমাণ কি? সব ভাষারই একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে, সত্য বটে; কিন্তু করেকটি বিশেষণের মধ্যেই কি তাহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায়. আর বিশেষত য়খন সে ভাষা কেবল গড়িয়া উঠিতেছে, পূর্ণাঙ্গ পরিপুষ্ট হইতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র? চলিত ভাষা বলিয়া আমরা যে শ্বর বাঁধিয়া দিতেছি, তাহার মধ্যেই কি বাঙ্গলার সব ভবিষ্তং? আমরা ত মনে করি, এইরপে বাঙ্গলার ভবিশ্রৎকে আমরা থর্ব করিয়া আনিতেছি, তাহার কতকগুলি possibilitiesকে বহিষার করিয়া দিতেছি। বস্তুত পণ্ডিতদিগের যতই দোষ থাকুক না কেন, তাঁহারা যে বান্দলাভাষার একটা সম্পূর্ণ নৃতন শক্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রকৃতিকে উদার ও মহৎ করিয়াই তুলিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্ত मत्नर नारे। विद्यामागत ७ मधुरमन वाक्नात माहित्जा ७ ভाষায় যুগান্তর আনিয়াছেন, আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, কিন্তু এ কথার ভাৎপর্য্য ঠিক ঠিক যে জনমঙ্গম করি, এমন বোধ হয় না। এই নবযুগের পূর্বেব বান্ধলা কি ছিল তাহার যথায়থ প্রতিকৃতি পাই চণ্ডীদাসে, আর কি হইতে পারে তারও চরম অভিব্যক্তি ঐ চণ্ডীদাস। তাহা হইতেছে বান্ধালীর 'গেরস্থালী'তার পরাকার্চা। তাহার ভাব তাহার ভাষা অতিমাত্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালীর প্রাণের যা বিশেষত্ব, যে নিছক স্বাভস্কাটুকু তাহারই পরিক্ররণ। কিন্তু সেই সঙ্গেই মিশিয়া রহিয়াছে কেমন একটা প্রাদেশিকতা, একটা সম্বীর্ণতা, একটা 'ঘরমুখো' প্রকৃতির ছায়া, বিশ্বন্ধীবনের উদার বহুল তরঙ্গায়িত বৈচিত্যের সহিত একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব। তাহা সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণস্পর্শী, মাধুরিমাময় সন্দেহ নাই, কিন্তু ছায়ার কোলে বৰ্দ্ধিতা লতিকার স্থায় তাহাতে কেমন তেকের সামর্থ্যের অভাব, যেন বিগলিতদেহা, প্রতিনিয়তই বস্থালিদনপরা।

কিন্তু ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া বান্ধালী যে দিন বান্ধার প্রাণ ছাড়িয়া বিশ্বপ্রাণের বার্ত্তা পাইল, শুধু নিজের ঘরের যে অস্ট্রভূতি, যে অভিজ্ঞতা, তাহা ছাড়াইয়া যে দিন সমস্ত জগতের বিপুল বিচিত্র রসের সন্ধান পাইল, সে দিন তাহার সে পূর্বতন চিরপরিচিত ভাষা ও ভঙ্গিমা এ নৃতন জীবনের স্পান্ধন আর ধারণ করিতে পারিল না। সে চাহিল নৃতন আধার, জীবন-সঙ্গীতের নৃতন মৃচ্ছনার অস্থরপ তাহার ভাষার নৃতন হর নৃতন ছল। আর ইহারই ফল বিভাসাগর, মধুস্পান। ম্কুলারাম অথবা চণ্ডীদাসের পন্থা অস্থারণ করেন নাই বলিয়া বিভাসাগর মধুস্পানকে যদি অ-বাঙ্গালী স্থির করি তবে আমরা বাঙ্গালা ভাষায় ও সাহিত্যে একটা সন্ধাণী আদর্শ ই থাড়া করিয়া তুলিব। হইতে পারে, এই প্রথম আচার্য্যগণ ভাষায় যে-সব নৃতনম্ব আনিয়াছিলেন, তাহার সব টিকিবার নয়, টিকা উচিতও নয়। কিন্তু তাহারা বাঙ্গাভাষায় যে বন্ধার, যে গুরুম্ব, যে একটা লাতিন-প্রতিভা অন্থপ্রিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলার চির-সম্পাদ, তাহা শুধু অতীতের এক ক্ষণিক বিকৃতি নহে; পরস্ক মহোজ্জল ভবিন্যতেরই পূর্বাভাস।

ইংরাজি ভাষাতেও চদার ছিলেন থাটি ইংরাজ—The well of English undefiled. তাঁহার ভিলমা ছিল ইংরাজের অতি আপনার গৃহস্থালীভাবেরই প্রতিমা। কিন্তু এলিজাবেথের যুগে ইংরাজ-জাতির দৃষ্টি যখন ইংলণ্ডের দীমাটি অতিক্রম করিল, আপন গণ্ডীটি ছাড়িয়া নৃতন জ্ঞানে নৃতন প্রেরণায় তাহার অস্তরায়া ভরপুর হইয়া উঠিল, তাহার কর্মবীরগণ যখন অদীম দাগবের পারে ছুটিয়া চলিলেন, তখন সে জাতির সাহিত্য-ভাষাও ধরিল এক নৃতন আকার। আদর্শ কর্মবীর রোমকের ভাষা দে সহজেই আপনার করিয়া লইল। আর তারই ফল শেক্সপীয়র মিল্টন। তখনকার আলোড়ন-মিশ্রণের মধ্য দিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে ইংরাজি ভাষার পূর্ণাক দেহটি, পরবর্তী মুগে কুইন

আনে'র সময়ে তাহাই সাধারণ সাহিত্যের ভাষা রূপে নির্দিষ্ট ইইয়াছে। আর বর্ত্তমান যুগে সে ভাষার যতই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকুক না কেন. কাঠামোটি এখনও দেই একই রহিয়াছে। থাটি অবিমিশ্রিত ইংরাজির ধরণটি বজায় রাখিবার জন্ম তথনও প্রচেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজের মুক্তপ্রতিভা কোনরপ বন্ধন বা দমীর্ণ মানদণ্ডে আপনাকে আঁটিয়া রাখিতে পারে নাই। শুধু লাতিন কেন, বৈদেশিক সব ভাষা হইডেই ইংবাজ যেমন সহজে ও অকুষ্ঠিত চিত্তে উপকরণরাজী সংগ্রহ করিয়াছে, বৈদেশিক ভঙ্গিমায় আপনাকে যথেচ্ছা ঢালিয়া দিয়াছে, এমন কোন জাতি তাহা পারে নাই। সাহিত্যে সব ভাষাই কেমন বর্ণসঙ্করের ভয় করিয়া আদিয়াছে, চাহিয়াছে নিজের রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখিতে; কিন্তু ইংরাজি ভাষা তেমনটি করে নাই। তাই দেখি, ইংরাজি ভাষা তাহার কবি শেক্সপীয়বের মতনই এত স্বাধীন এত বৈচিত্রো ভরা: ভাবরাজ্যে—আর সেইজন্ম কর্মরাজ্যেও এত দূরপ্রসারী। মান্তবের কঠে যত রকম ভাবের, যত রকম ভঙ্গিমার থেলা ফুটিয়া উঠিতে পারে, ইংরাজিতে তাহার যতথানি প্রকাশ দেখিতে পাই, আর কোন ভাষায় ততথানি পাই না। সত্য বটে, বিশেষ ভাষার এক বিশেষ গুণ আছে এবং দেই গুণের দিক দিয়া দেখিলে ইংরাজি ভাষা অক্যান্ত ভাষা হইতে নিক্টতর হইতে পারে। ফরাসী ভাষার প্রাঞ্চলতা, তাহার বলম্বিত গতিভদ্মিার তুলনা নাই। ইতালীয় ভাষার সে মধুর সঙ্গীতের মুর্চ্ছনা আর কোন ভাষায় অসম্ভব। কিন্তু ইংরাজি যদি এইরূপ কোন বিশেষ আদর্শ, একটা বিশেষ standard খাড়া না করিয়া থাকে, তবে তাহাতে ক্ষতি না হইয়া বরং লাভই হইয়াছে; তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বিশ্বপ্রকৃতিরই বহু রূপ। স্বাতস্থ্যকে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অবাধ গতি দেওয়ার ফলে তাহাতে বহুল ভঙ্গিমা, এত অশেষ সম্ভাবনীয়তা স্থান পাইয়াছে। সেইজন্মই দেখিতে পাই, বিদেশী ভাব ইংরান্সিতে যেমন

ষথায়থ ব্যক্ত হয়, আর কোন ভাষায় ঠিক তেমনটি হয় না। গ্রীক, লাভিন, সংস্কৃত অথবা আধুনিক কোন ভাষায় রচিত কাব্যের ইংরাজি অন্থবাদ যত সহজে, নিখুঁত ভাবে, যত মূলান্থয়ায়ী করিয়া তোলা যায়, অন্তান্ত ভাষায় তাহা যায় না। ফরাসী ভাষায় শুধু ফরাসী প্রতিভার অন্থরণ সৃষ্টি ব্যতীত বিদেশী কিছু প্রতিফলিত করা নিতান্তই কঠিন—ইংরাজিতে যেখানে সাধারণ লেথকের দক্ষতাই যথেষ্ট, ফরাসীতে দেখানে দরকার হইবে একজন genius.

ফরাসী ভাষার টলটল প্রাঞ্জলতায় আমরা মৃগ্ধ, এবং দেখাইয়া থাকি বাঙ্গলার প্রকৃতি ক্তথানি ফরাসীর অনুরূপ। আর সেইজন্ম বাঙ্গলাকে কেবল ফরাসীরই আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছি। কিন্তু ফরাসী ও বাঙ্গলার মধ্যে যতই মিল থাকুক না কেন, বাঙ্গলার অন্তরে যদি কিছু নৃতন সম্ভাবনা থাকে বা নৃতন কিছু অনুস্থাত করিয়া দিতে পারি, তবে তাহাকে প্রথম হইতেই পরধর্ম বলিয়া নিরদন করিবার যথেষ্ট কারণ দেখি না। সব ভাষায় সব রকম সাহিত্যস্ট সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু ভাই বলিয়া ভাষার কোন একটি পদ্ধতি বা ভদিমাকে একান্ত কবিয়া ধ্রিতে হইবে, তাহার অতিরিক্ত কিছু ক্রিবার প্রয়োজন নাই, এমন বলা यात्र ना। द्वरीक्षनात्थद 'छिन्नभज' वा 'घरत वाहरद' थूव स्मद--थूव মনোহারী হইতে পারে, বাঙ্গলা গভের একটা নৃতন দিক বোধ হয় খুলিয়া দিয়াছে, অথবা চণ্ডীদাসের সে পূর্ব্বতন বাংলারই সরলতা ঋজুতা সরস অম্বরন্বতাকে পুন:প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কিন্তু কেবল সেইটুকুই যে বান্দলার প্রাণ, তাহার চরম বিকাশ, আর যাহা কিছু, তাহা আবোপমাত্র, তাহা সংস্কৃত-ইংরাজির জীবনশৃত্য অহুবাদ, এরপ নির্দেশ করাও হুঃসাহসই।

বাংলা ভাষায় আমরা সংস্কৃতের একটা বিশিষ্ট স্থানই দিতে চাই, তাহার কাব্যে লাভিন-প্রতিভারও ছবি পাইতে চাই—ধনির পূর্ণতা,

অলকারের ঐশ্বর্যাকেও বহিন্ধরণ করিতে চাই না—সেইজয় যে আমাদের লক্ষ্য বাদলাকে গৌড়ীয় রীতিতে গড়িয়া তুলা বা তাহার কাব্যে কেবল declamation ভরিয়া দেওয়া, সে আশকা কেহ করিবেন না। সাধু ভাষা যে সহজ সরল প্রাঞ্জল হয় না, তাহা নয়। আবার বর্ণে শব্দে আভরণে অলকারে সাজিলেই কাব্য যে declamation হইয়া পড়ে, তাহাও নয়। Great Poetry সয়্যাসীর মত একেবারে নিরাভরণ হইতে পারে, আবার সকল রকম সাজপোষাকে রাজমুর্ভিও ধরিতে পারে। তুই রকম সত্যের, তুই রকম ভাবের তুই রকম অভিব্যক্তি মাত্র। আমাদের মতে সাধু ভাষাটি এই উভয় ছাঁচেই ঢালা যাইতে পারে। চলিত ভাষা যদি একটিকেই আশ্রম করিয়া থাকে, তবে বলিব, সাহিত্যের আদর্শকে সে সক্ষীণ করিয়া দিতেছে, বাক্লাকে ঘরের কোণে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছে।

সাহিত্যের ভাষার একটা standard স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে আরএকটি কথা বলা হয় যে, কলিকাতা-অঞ্চলের কথোপকথনের ভিন্নিমা
অন্তুসারেই বান্ধলাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে; কারণ, বান্ধলাভাষার
স্থাভাবিক গতিই দেখিতেছি এই দিকে। আর সাহিত্যের ভাষাকে
জীবস্ত রাখিতে হইলে এইরপ একটা চলিত বা দৈনন্দিন মৌখিক
আলাপনের ভাষারই অন্তর্গ করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু কোন
দেশের একটা dialect-বিশেষই যে সে দেশের সর্ব্বসাধারণের সাহিত্যের
ভাষা হইয়া উঠিবে, এমন কোন অকাট্য নিয়্ম কিছু নাই। দাস্তে
তস্কানের (Tuscan) প্রাদেশিক ভাষাকে ইতালীর সাহিত্যের ভাষা
করিয়া তুলিয়াছিলেন বটে কিন্তু সব দেশে এমন ঘটে নাই বা ঘটিতে
বাধ্য নয়। ইংলণ্ডে সাহিত্যের ভাষা King's English কোন
প্রাদেশিক ভাষার গড়নে গঠিত হয় নাই। দেশের নানা ভিন্ক হইতে
করাসীপ্রভাবগ্রন্থ রাজপরিষদে যে নানান ভাষাভাষীর মিশ্রণ হইয়াছিল,

সেই আংগোদাক্সনের নানা dialect ও নর্মাণ ভাষার মধ্য হইতে উঠিয়াছে ইংরাজি। ফরাসীকে বলা হয় বটে Isle de Franceএর ভাষা, কিছ্ক দে ভাষা কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; পরিবর্ত্তনের ফলে, অক্যান্ত dialectএর কত মিখ্রণের ফলে, পণ্ডিতদিগের কত পাণ্ডিত্যেই (scholasticism) পরে তবে সাধারণের সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। প্যারীনগরে যে ধরণে কথোপকথন চলে, তাহার সহিত এখন এই সাহিত্যের ভাষার সাদৃষ্ঠ খুব অল্পই। আর প্রাচীন গ্রীদে যথন সাহিত্যের একটা সর্ব্বসাধারণ ভাষা গড়িয়া উঠিল, তথনসেই Atticভাষা যে অতিমাত্র আথেন্সেরই গৃহস্থালীর স্থারের অমুরূপ হইয়াছিল, তাহাও ঠিক নয়। পূর্ব্ব তন প্রধান তিনটি প্রাদেশিক ভাষা হইতেই প্লেটে। তাঁহার ভাষার গড়ন পাইয়াছেন। বস্তুত আমরা মনে করি, ইহাই অধিকতর সতা যে. সাহিত্যের ভাষার উপর বিশেষ কোন dialectএর যতই প্রভাব থাকুক না কেন, সব dialect হইতেই ন্যুনাধিক পরিমাণে সে উপকরণাদি সংগ্রহ করে, কোন একটি প্রদেশিকতা সে অমুসরণ করিয়া চলে না; যেখান হইতে যাহা লইবার যোগ্য, যাহা লইতে পারে, তাহা লইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে আপন পথ করিয়াই সে চলিয়াছে। আর এইরূপেই সাহিত্যের ভাষা পুষ্ট, সমৃদ্ধ, একটা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হইয়া উঠে।

বন্ধভাষা কোন বিশেষ dialectকে ধরিয়া গঠিত হয় নাই। রাঢ়-দেশের প্রভাব তাহার উপর ইতই থাকুক না কেন, রাঢ়দেশের ভঙ্গিমা বা স্থাকেই সে একাস্ত করিয়া লয় নাই। আর সেইজন্মই যে সে জড় মৃতবং হইয়াছে বা হইয়া উঠিবে, তাহা কিছু নয়। এ কথাটি মানিয়া লইতে আমরা ইতন্তত করিবই যে, সাহিত্যকে জীবস্ত রাখিতে হইলে মৌখিক ভাষায় অর্থাৎ কথাবার্ত্তায় যে শব্দ যে ভঙ্গিমা ব্যবহার করি না, বা করিতে পারি না, তাহা সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সব দেশেই সাহিত্যের ভাষা মৃথের ভাষা হইতে পৃথক—কথা শুধু এই যে কোথাও সে পার্থক্যের

পরিমাণ বেশী, কোথাও বা কম; কিন্তু সেই অমুপাতে সাহিত্যের জীবনীশক্তিও যে বেশী-কম হয়, তাহা বলা চলে না। বঙ্গভাষা পণ্ডিতগণের
গড়া ভাষা, ইহা স্বীকার করিলেও আমরা দেখিতেছি, এ ভাষা বাঙ্গালীর
সাহিত্যের প্রাণের ভাষাই হইয়া উঠিয়াছে—দৈনন্দিন জীবনকে হবছ
অমুকরণ না করিয়া চলিলেও তাহাতে জীবনেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে ও
হইতে পারে। সে জীবন একটু ভিন্নপ্রকার, এই যা পার্থকা।

কিন্তু থিওরি হিসাবে সাধুপন্থী ও চলিতপন্থীদের মধ্যে যভই মতভেদ থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি, সব প্রভেদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে किशानम ७ मर्खनामछनि ७ यात घूरे-ठातिष्ठि कथा नरेशा। माधुनशीरमत মধ্যে যেমন সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত syntax অথবা ইংরাজি ভঙ্গিমা দেখা যায়, চলিতপদ্বীদের মধ্যে যে তাহার নিতান্ত অভাব, এমন বলা যায় না। कनश क्वतन 'क्रिएजिছ' 'श्रेश' 'श्रेशत' 'नरश' निश्चित, ना निश्चित 'কচ্ছি' 'হয়ে' 'এরা' 'নয়'। 'কচ্ছি' 'হয়ে' প্রভৃতি যদি সাহিত্যে স্থান পায়, তাহাতে আপত্তি নাও করিতে পারি। কিন্তু সেজ্ঞ সাধু কথাগুলি যে অ-বাংলা বলিয়া নির্বাসন করিতে হইবে, এমন প্রয়োজন দেখি না। মূথে আমরা 'করিতেছি' 'হইয়া' বলি না বটে, কিন্তু মৃথে 'নৃতন'ও বলা হয় না, 'চলিত'ও বলা হয় না—বলা হয় 'নতুন' 'চল্তি'। তবুও ত চলিতপন্থীদের লেথায় এ-সব 'অ-মৌথিক' শব্দ যথাতথা দেখিতে পাই। আর 'নৃতন' বা 'চলিত' লিখিলে ভাষার ষে জীবনহানি হয়, এমনও তাঁহারা স্বীকার করেন না। স্থতরাং 'কারতেছি' 'ইহারা' লিখিলেই যে সব যজ্ঞ পণ্ড হইবে, এমন আশন্ধা করিবার কিছু নাই। ছন্দের জন্ম যদি কোথাও লিথিতে পারি 'ন্তন', কোণাও লিখিতে পারি 'নতুন', তবে শুধু ছন্দ নয়--ভাবের অর্থের একটা বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিবার জন্মই লিখিতে পারি 'করিতেছি' 'হইয়া' 'ইহারা' 'নহে'।

দে যাহাই হউক, বন্ধভাষা ও বাংলাভাষার একটিকে মাতভাষা বলিয়া গ্রহণ করা ও অপরটিকে বিদেশী বলিয়া বিতাড়িত করা সমীচীন হইবে না। বাঙ্গলার হৃদয়ে এতথানি উদারতা বোধ হয় আছে—যাহাতে তুইটিই সেখানে স্থান পায়। অবশ্র, কোন ভদিমার সামর্থ্য কতথানি ও কোন্ দিকে. সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার निवमन তর্কে হইবে না। দে সমস্তা পূবণ হইবে সঞ্জনের দাবা, সাহিত্য-রচনার দারা। চলিতপদ্বীরা যে সত্যটুকু কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিতেছেন, তাহা যে আমরা দেখিতেছি না, তাহা নয়। সেটা হইতেছে আধুনিক যুগের ধর্ম। বর্ত্তমান যুগের পতি হইতেছে বিল্লেষণের দিকে, জিনিষকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া পৃথক পৃথক করিয়া দেখান। সকল ভাষাতেও দেখি, এই বিশ্লেষণমন্ত্রী প্রকৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সে চায় ভাবকে অর্থকে কথাকে টুক্রা টুক্রা করিয়া, সরল সহজ মিহি করিয়া, বলয়িত ভঙ্গিমায় সাজাইয়া তোলা। বাঙ্গনার চলিত ভঙ্গিমা এই আদর্শটিকে কতথানি প্রতিফলিত করিতেছে বা করিতে পারে. সে প্রশ্ন আমরা করিব না। কিছু এই আদর্শ একটা পদ্ধতি মাত্র। ইহারই মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ বা চরম পরিণতি, তাহা কে বলিতে পারে ? আর বর্ত্তমান যুগেও আর কোন ভঙ্গিমার খেলা হইতে পারে না, এমন নিয়মই বা কে করিয়া দিতে পারে ?

নারারণ: অগ্রহারণ, ১৩২৩ ও ভান্তে, ১৩২৪

## সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য

La nature est pleine de variétés et de moules divers : il y a une infinité de formes de talents. Critique, pourquoi n'avoir qu'un scul patron?

-Sainte-Beuve

আর-সব জিনিষের ক্যায় সাহিত্যও তথনই সজীব সচল, তথনই প্রাণে প্রাণে ভরিষা উঠে যথন সে বন্ধনহীন, যথন সে যদুচ্ছভাবে খেলিতে পারে, ষ্থন স্বাধীনতার মুক্তির প্রেরণা তাহার মধ্যে তরঙ্গায়িত দূরপ্রসারিত। আপনাকে যথা-অভিকৃতি ছড়াইয়া দিয়া, যত দিক হইতে পারে জীবনের খাছ আহরণ করে, তাহাকে পুষ্ট সমৃদ্ধ মহনীয় করিয়া তোলে, নানা ভাবের নানা ভঙ্গিমার বৈচিত্রোর মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিভাকে বিকশিত করিতে থাকে। জীবনের লক্ষণ বৈচিত্র্য, তাই জীবস্ত সাহিত্যেরও প্রকাশ বহুভঙ্গিম সৃষ্টির মধ্য দিয়া। কিন্তু যথনই আমাদের প্রধান চেষ্টা হয়, বিধিনিষেধের দ্বারা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে, কোন বিশেষ ধারা বিশেষ বীতির মধ্যেই তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে, তথনই আমরা সাহিত্যের মরণসঙ্কা প্রস্তুত করিতে থাকি। এ কথা সত্য, সাহিত্যে চাই অক্লব্রেম দর্বাঙ্গস্থনর মহত্তম সৃষ্টি, আবর্জ্জনার বাহুল্য কাটিয়া ছাঁটিয়া একটা সত্যধর্মকে আশ্রয় করিয়াই তাহাকে গড়িয়া তোলা। সেজক্ত প্রয়োজন **এक প্রকার আদর্শ, স্বেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে একটা সংযম, গ্রহণ-বর্জ্জনের** अकि निग्रम। किस त्मृह आपर्माक श्वानिवक ना क्वाह खाँ। সৌন্দর্য্যের প্রতি, রসের প্রতি অকুটিত অমুরাগ, উদার গুণগ্রাহিতা ৰাগাইয়া তোলা এবং প্রত্যেককে আপন আপন অস্তরের কবি-অমুভতির

পথে মুক্তভাবে চলিতে দেওয়া, জীবস্ত স্থায়ী সাহিত্যস্ঞ্চির পক্ষে ইহাই আবশ্রক। সাহিত্যের ধর্মকে যথন সঙ্কৃচিত করিয়া ফেলি, আদর্শের মধ্যে যথন এইরূপ এক উদার প্রসার পাই না, মানব-আত্মাকে কবি-প্রতিভাকে আপন বিসারের জন্ম বহু ও বিচিত্র প্রণালী কাটিয়া লইতে দিই না, মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ সত্যধর্মসন্থিত করিতে যাইয়া সাহিত্যকে যদি কোন অবৈত ভাবের মধ্যে ধরিয়া লইতে চাই, তবে তুই-একজন অমামুষী প্রতিভাব মধ্যে সে কৈবল্যম্ক্তির আবির্ভাব দেখিলেও দেখিতে পারি, কিন্তু নীচে সাধারণের মধ্যে সাহিত্যের জীবনম্লটি শুকাইয়া উঠিতেই দেখিব।

উনবিংশ শতাকীর মধ্যভাগে ভিক্তর হিউগো যথন ফরাসী সাহিত্যে ভাবের ভিন্নমার বিপ্লব ঘটাইতেছিলেন, পুরাতনের দক্ষীর্ণ আভিক্ষাতাটি ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার স্বাতয়্রের মৃক্ত জীবনের স্রোত বহাইতে চাহিতেছিলেন, তথন পুরাতনের দল তারস্বরে বলিতেছিলেন, হিউগোর ভাষা ফরাসী ভাষা নয়, তাঁহার কবিতায় ফরাসী কবিতার প্রাণধর্ম নাই, তিনি ক্লাসিক নহেন। ইহাদের মৃথপাত্র হইয়া ফরাসী কবি-প্রতিভার তথাকথিত কোটটি অক্ষ্ম রাখিবার জন্ম দাঁড়ান নিসার (Nisard)। এই নিসারকে লক্ষ্য করিয়া উদারদৃষ্টি সমালোচক সেম্বব্যভ্ বলিতেছেন, প্রকৃতি বৈচিত্রেয় ভরা, সেথানে কত রক্মারী ছাঁচ। প্রতিভারও অনস্ত রূপ। তবে, সমালোচক, তুমি কেন একটিমাত্র আদর্শই ধরিয়া থাকিবে ?"

বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়, সাহিত্য যেখানে উদার প্রতিষ্ঠা পায় নাই, যেখানেই সাহিত্যস্প্তীর একটা বিশেষ মানদণ্ড খণ্ডিত আদর্শ স্থাপন করিয়াছি, একটি কৌলীস্থ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছি, সেধানে তদক্ষায়ী এক মহনীয় মহম্মন্ত স্পৃষ্ট করিতে পারিলেও, তাহারই মধ্যে আবার পতনের বীজ বপন করিয়াছি। ইংলণ্ডে মিল্তন, ফরাসীতে

কর্ণেই রাসীন, লাতিনে ভজ্জিল হোরাস এইরূপ অভিজাত্যাভিমানী कति, এবং ইহাদের সহিত আমাদের কালিদাস ভবভৃতিরও নাম করা যাইতে পারে। ইহার। সকলেই ছিলেন রাজপরিষদের গুণিজনের কবি---বিভাবান মাৰ্চ্ছিতবৃদ্ধি, পরিশুদ্ধকৃচি, শোভনকর্মী শিল্পী। যাহা গড়িয়াছেন তাহাকে ঘষিয়া মাজিয়া, স্থন্দর করিয়া, ঐশ্বর্যো ভরিয়া তবে গডিয়াছেন। তাঁহারা রচিয়াছেন রাজজনোচিত হর্ম্যাবলি, মর্ম্মরে বিগ্রস্ত, মণিমাণিক্য-প্রতি— সাধারণের দেখানে যেন সমন্ত্রমেই পদার্পণ করিতে হয়। ইহারা প্রথম পথপ্রদর্শক; যে আদর্শ ইহারা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রাণের অম্বরাত্মার বস্তু। তাঁহারা ছিলেন প্রতিভাবান, তাই তাঁহাদের স্ঠে অনবভান্ধ, জীবন্ত, মহনীয়—সকলের পূজার্হ। কিন্তু পরে বাঁহারা আদিয়াছেন তাঁহারা পূর্ব্ববত্তিগণের আদর্শটি দম্মুখে রাথিয়াছেন वर्षे, किन्नु जल्दद रमरे এकरे जनम् जरूज्ि दाशिरा भारतन नारे, ठाँशाम्ब निक्रे तम जामर्भ श्रृशा পড़िशाष्ट्र भाञ्चविधान-कष्ठेकन्नना माख। সাহিত্যের ধারাটি-শিষ্টাচারটি অক্ট্র রাখিতে গিয়া হারাইয়াছেন স্বাতম্ব্য, নিজের প্রাণের উপলব্ধি—হারাইয়াছেন সাহিত্য-স্ঞ্জনের মূল মন্ত্রটি। তাই দেখি, মিল্তনের পরেই পোপ, কর্ণেই'র পরেই বোষালো, ভজ্জিলের পরেই ওভিদ ফাস, কালিদাসের পরেই ভট্টি বাণভট।

লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যের তুলনা এই প্রসঙ্গে খুবই শিক্ষাপ্রদ।
গ্রীকের সৌন্দর্যাবোধ—রসবোধ ছিল উদার-বিস্তৃত। তাহাদের দৃষ্টির
মধ্যে ছিল একটা ব্যাপকতা, নমনীয়তা—উহা চলিত স্থবলয়িত তরক্ষভক্ষে। তাহাদের কবিত্বপ্রতিভায় ছিল মৃক্তির দ্রপ্রসারিত অবকাশ,
ক্ষেদ্রুশতির বিচিত্র ভক্ষিমা। অগ্রপক্ষে বীরক্ষী বস্তুতান্ত্রিক লাতিন
জাতির মধ্যে ভাব্কতার, কল্পনাপ্রিয়তার দে লীলায়িত রেখাপাতের
নৈপুণ্য ছিল না। তাহারা জিনিষকে দেখিত ঝজু দৃষ্টিতে, জিনিষকে

ধরিতে চাহিত জিনিষের যে স্পষ্ট ফুট সহজগ্রাহ্ম অঙ্গ, তাহার সহায়ে। কাটিয়া ছাঁটিয়া, ঘষিয়া মাজিয়া সব পদার্থকে একই ছাঁচে গড়িতে তাহাদের আনন। বিজয়ী জাতি তাহারা—বহু জাতি, বহু দেশ, বহু ধর্মকে পিষিয়া এক মহাজাতি, মহাদেশ, মহাধর্মে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল, সব অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল এক নামে—রোম। সাহিত্যেও তেমনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল একটা আদর্শ-বীরের গম্ভীর আরাব, বিজয়ীর দৃপ্ত তেজদ্ ওজদ্, দেনানীর মুখে সে আদেশ-বাণীর অক্ষরকার্পণ্য, রাজাহশাসনের কঠোর স্পষ্টতা, বাগ্মিতার ধীরপ্রসারিত পূর্ণতা। প্রাকৃতজনের (plebs) হাব-ভাবে কথায়-চিস্তায় যে সহজবিগলিত গড়ালিকাপ্রবাহ, যে সদাচঞ্চল উচ্ছুঙ্খল গতি, তাহাকে রোম অবহেলার চক্ষেই দেখিয়াছে। সে চাহিয়াছে আভিজাত্যের (Patricii) গুরুতার গান্তীর্য। আর রোমনগরী যে আদেশ প্রচার করিয়াছে, যে আদর্শ দেখাইয়াছে, সমস্ত রোমসামাজ্য তাহাকে অবনতমন্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে—তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া কেহই রোমক নামের অমর্য্যাদা দেখাইতে সাহস পায় নাই। সাহিত্য হউক অথবা রাজনীতি সমাজনীতি যাহাই হউক, সকল ক্ষেত্রে একমাত্র গুরু বোমনগরী। গ্রীক কিন্তু তাহার প্রতিভাকে এইরূপ একই কেন্দ্রে সম্পুটিত করিয়া রাখে নাই। রোমনগরীর স্থায় এথেন্স গ্রীক-সভ্যতার তেমন সর্ব্বগ্রাসী কেন্দ্র হইয়া পড়ে নাই—যতটুকু হয়, তাহা বহু পরে; গ্রীদের প্রত্যেক প্রদেশই একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা জাগ্রত বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ভাষাকে একই প্রকরণে ঢালে নাই, ভারকেও কোন একটি ধারায় আবদ্ধ রাখে নাই। প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রেরণা ও ভঙ্গিমার স্বতঃক্ত্রণে এমন বিচিত্র মহনীয় গ্রীক-সাহিত্য স্ট হইয়াছে। **এই স্বাধীনতা, এই यहुद्ध অঙ্গসঞ্চালনের অভাবে লাতিন-সাহিত্য** অল্প দিনেই পদু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রতিভা দেখাইয়াছে

তৃই-একটি বিষয়ে মাত্র। গ্রীক কিন্তু শতান্ধীর পর শতান্ধী ধরিয়া কত দিকে, কত বিষয়ে, সাহিত্যের কত প্রকরণে আপনাকে বিকশিত করিয়া দিয়াছে।

সাহিত্যে উচ্ছ খলতা-দোষও যেমন আছে, ভচিদোষও ঠিক তেমনি আছে। সাহিত্যকে বাঁহারা বমণীয়, মহনীয়, পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে এক দলের এই শুচিব্যাধি থেলিয়াছে রূপ বা গঠনটি লইয়া। নামে তাঁহাদের লক্ষ্য classic manner, বস্তুত কিছ তাঁহারা জড়াইয়া পড়েন আভিজাত্যের ঠাটটি লইয়া। সাহিত্যে আভিজাত্য চাই. কিন্ধ প্রধানত তাহা অন্তরাত্মার আভিজাতা। Classic soul বাঁহার, classic manner তাঁহারই সহজ্বসিদ্ধি। মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ বলিয়া বিশেষ কোন একটি ধারা নাই। কাব্যের আত্মপরিস্কুরণ, বিশ্বকবির কবিত্বশক্তি বছরপী। তাহাকে তুই-একজন কবির বা তুই-একটি কবি-সজ্বের ভঙ্গিমায় আবদ্ধ রাথা চলে না। বিষ্ণুর মত কবিষপ্রতিভাও— অনবধারণীয়মীদক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা। আমাদের শাল্পে ছত্তচামরাদি করেকটি বস্তু রাজার চিহ্নস্বরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে; সাহিত্যরাজকেও যে দেইরূপ কোন বিশেষ পরিচ্ছদ বা চিহ্নে মণ্ডিত করিতেই হইবে, এমন त्कान कथा नाहे। यथन विन भशकात्वा अञ्खिन मर्ग थाकित्व, नांग्रेटक এতগুলি অঙ্ক থাকিবে, নায়কের এই এই গুণ থাকিবে, এই এই উপমা দিতে পারিবে. আরগুলি পারিবে না অথবা আখ্যায়িকার আখ্যানবস্তুটির প্রথম হইতেই আরম্ভ করিবে, মাঝখান হইতে (in medias res) পারিবে না, তথন যে কিরুপ সাহিত্যস্টি হয়, তাহা বলা নিশ্রয়োজন। সাহিত্যে আর-এক ভচিব্যাধি আছে—ঐটি আধুনিক যুগেই দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেছে সাহিত্যের উপর 'নীতিকতা', ধার্শ্বিকতা, শ্লীলতার দাবী। সাহিত্যের মৃক্ত বিকাশ যদি চাই, তবে এ বন্ধনটিও কাটিতে হইবে। জীবস্ত কি মৃত, কোন ভাষাতেই এ উদাহরণ পাই

না যে, দ্বীলতা, সাধুতা, এমন কি আধ্যাত্মিকতার পদতলে সাহিত্য আপনাকে নিগড়িত করিয়াছে। ফরাসীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম, লাতিন-সাহিত্য---যাহার আদর্শে এতথানি শোভনতা, বাহাণীলতা, গুরুগম্ভীরতার স্থান, সেখানেও উদ্ভত হইয়াছেন কাতৃল (Catullus) ঋষিদিগের আধ্যাত্মিকতা ব্যাখ্যানের মধ্যেও এমন কথা পাই আধুনিকগণ যাহাকে অকথ্য অপ্রাব্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবেন।

সাহিত্যের আত্মার স্বাধীন উন্মক্ত গতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শেক্সপীয়র। শেক্সপীয়র, আলঙ্কারিক হউক আর নৈতিক হউক, কোন শৃঙ্খলেই আপনার প্রতিভাকে বাঁধিয়া রাখেন নাই। ক্লাসিকের আত্মস্থ<sup>্</sup> গান্তীর্য্য, রোমাণ্টিকের উচ্চুসিত প্রগণ্ডতা, জ্ঞানীগুণিজনস্থলভ মার্জ্জিত বাক্য-বিক্যাস ও ধীর চিম্বাশীলতা, প্রাক্তজ্ञনের দোলাচলচিত্তরতি ও তদমুরূপ কথাভঙ্গি---সকলের মধ্য দিয়া তাঁহার সৃষ্টি সকল রসের আধার এক বিরাট মহাসাগর তুল্য। শেক্সপীয়রের কবিপ্রেরণা প্রকৃতির মতনই অবাধে অজন্ত্রগতিতে আপনাকে ছুটাইয়া দিয়াছে, তাই তাহাতে এত বৈচিত্রা, তাই তাহা এত জীবস্ত। পিউরিটান কবি মিলতনের উপরেও তাই শেক্সপীয়রের স্থান। শেক্সপীয়রের ক্যায় মোলিয়েরও কোন বিশেষ মতবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আপনাকে ধরা দেন নাই। তাঁহার প্রতিভাম কচির উদারপ্রসার লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। রাসীনের যে পরিপাটী আভিজাত্য, কর্ণেই'র যে গর্কোন্নত মহীয়ত্ব. সেখানে পাই কেমন একটা সঙ্কীৰ্ণতা। সেইজ্জুই মোলিয়েবকে তাঁহাদেরও উপরে স্থান দিতে ইচ্ছা হয়।

कावारष्टित मृनकंथा এইथान, आधानवस्त्रत एव मृना थाकूक ना, ভিক্ষিমার যে মধ্যাদা থাকুক না, সকলের উপরে হইতেছে কবির সে নিগুঢ় অনির্বাচনীয় শক্তি—আত্মার তপ:-অভিব্যঞ্জনা। এই মূল শক্তিটির আধার যে কবি, ডিনি সহজেই তাঁহার সর্বল ভাব, সকল ভঙ্গিমাই এক নৈস্গিক আভিজাত্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। ফলত, আমরা মনে कति, कवित्यत এই মৌলिक উৎসটি হইতে यथन व्यायता मृत्त हिना বাইতেছি, যথন আত্মার সে স্বাধীন বিহার-প্রাঙ্গণ সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে, তথনই কবিত্বের ব্রাহ্মণ্যধর্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষ আদর্শ, বিধিনিষেধ স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তথনই কবিত্বশক্তির একটা বিশেষ প্রকরণ স্থিরনির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। উদারতা প্রসারতা যথন হারাইতে ব্যিয়াছি, তথন একটি বিশেষ অঙ্গকেই অতিকায় করিয়া তুলিয়াছি। সাগরের অনস্ত বিস্তারের পরিবর্ষ্টে চাহিয়াছি শৈলশিথরের উত্তুক্ত হৈর্য্য, মর্ম্মরের দৃপ্ত শোভনীয়তা। সেইজ্বন্তই বোধ হয় সফোক্লা হইতেও হোমর গরীয়ান, কালিদাস হইতেও বাল্মীকি গরীয়ান। কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে যাহাই হউক না, সমগ্র একটি জাতির সাহিত্য যদি এইরূপ একমুখা এক আদর্শান্থ্যায়ী হয়, তবে সে সাহিত্য শুকাইয়া উঠিবে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও শেষ দিক দিয়া ইহাই घिषाहि । य निन माञ्चरवत आर्थ वनाहेशाहि निह्नीत्क, य निन क्विन অভিদ্নপভূষিষ্ঠ পরিষদের জগ্রই কাব্য স্থাষ্ট করিয়াছি, সেই দিন হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য ক্রমে ক্রমে লোকচকুর অস্তরাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অবশেষে পাণ্ডিত্যের তর্কবৃদ্ধির শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়। বাষ্প হইয়া উডিয়া গিয়াছে।

যথার্থ কাব্য, মহনীয় সাহিত্য, প্রকৃত আভিন্ধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে কোন বিশেষ আদর্শকে সন্মুখে রাখিয়া নয়, কালিদাস বাল্মীকি বা বৈদিক-কবির পন্থাটি দেখাইয়া নয়, কিন্তু সমগ্র জাতির নিগৃত সারস্বত-প্রতিভাকে জাগাইয়া তুলিয়া। প্রাচীন গ্রীদে আপামর এইরূপ গুণী ছিল, সকলেই মাজ্জিত ক্লচি উচ্চ ভাবের ভাবুক, সমস্ত জাতিটি দেশটিই ছিল বাণী দেবীর জীবস্ত বিগ্রহ। সফোক্লার নাটক দেখিতে দলে দলে লোক—সাধারণ

লোক সব—এথেক্সের রঞ্চালয়ে ছুটিত। বর্ত্তমান যুগে স্থলভ অপেরা দেখিতে আবালর্দ্ধবনিতার যেমন আগ্রহ উৎসাহ পরিতৃষ্টি, আন্তিগোণা দেখিয়া গ্রীসের জনসজ্য তেমনই উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, তদপেক্ষা গভীর ভাবেই নাট্যরসের আনন্দ উপভোগ করিত। গ্রীসের Intelligentsia —গুণিসমাজ ছিল সমস্ত গ্রীকজাতি। গ্রীসের বহুবলয়িত সাহিত্যপ্রতিভার ইহাই মূল। প্রকৃত সাহিত্য গড়িয়া তৃলিতে হইলে, তাহার বিচিত্র বিপুল বিকাশ দেখিতে হইলে—রাজনীতিতে যেমন Peuple Roi, সাহিত্যেও তেমনি গড়িয়া তুলিতে হইরে Peuple Intelligentsia ইউরোপে রেনাসেন্সের যুগে, আবার রোমান্টিকের যুগে এইরূপ একটা বিপুল Intelligentsiaর উদ্ভব হইয়াছিল—ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্থি এই ছই স্থোতের মুখে।

नात्राय ः ट्रेकार्ट ्र ५२८